



#### ELEVENTH EDITION.

# ধৰ্মনীতি।

অর্থাৎ কর্ত্তব্যান্ম্চান-বিষয়িণী নীতি-বিচ্চা। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

একাদশ বার মুদ্রিত।

HARE PRESS :—CALCUTTA.
১৮১৬ শ্কাল ।

#### Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46,BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PURLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY 20. CORNWALLIS STREET.

1895.

# বিজ্ঞাপন।

ধশানীতি প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন প্রস্তের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্তবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সেই সমুদয় সঙ্কলন পূর্ব্ধক স্বতম্ন পুত্তক করিয়া প্রচার করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থ মুক্তিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাদাবধি ইহার প্রচারবিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্ম সাতিশয় বাগ্রতা প্রকাশ করাতে, একলে সম্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল। ইহা যেরূপ সংশুদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার মান্স ছিল, শারীরিক অপট্তা প্রযুক্ত তাহা কোন রূপেই হইয়া উঠিল না। যাহা হউক, এতানৃশ অস্ক্র্যান্স পুস্তক যদি পাঠকবর্গের পাঠ-যোগা বলিয়া গ্রাহ্ হয়, তাহা হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

ঐ অক্য়কুমার দত্ত।

১ নাঘ। শকাকা: ১৭৭৭।

# সূচীপত্র।

| প্রকরণ।                                                    | शृष्ठ्य ।   |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| প্রথম অধ্যায়।—ধর্মের প্রাধায় ও ধর্ম প্রবৃত্তির বিবরণ     | >           |
| দ্বিতীয় অধ্যায়।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিক্রপণের নিম্নম এবং |             |
| ধর্মাধর্ম-নিরপণ-বিষয়ে মতামত উপস্থিত হইবার                 |             |
| কারণ নির্দেশ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ь           |
| তৃতীয় অধ্যায়।—আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম,—বিদ্যা-        |             |
| শিকা                                                       | ₹ €         |
| চতুর্থ অধ্যায়।- –শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, ধর্ম-প্রবৃত্তির |             |
| উন্নতি সাধন, এবং স্কুপ্ত স্বস্থি সম্পাদন · · · · · ·       | ৩২          |
| পঞ্চম অধ্যায় ৷গৃহধর্ম, গার্হাশ্রম অবলম্বন ও উলাহ-         |             |
| বিষয়ক নিয়ম নিদ্ধারণ                                      | ¢ o         |
| ষষ্ঠ অধ্যায়।—দম্পতির পরস্পর ব্যবহার                       | 96          |
| স্থাম অধ্যায়।—সভানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তবা,            |             |
| সন্তানগণের শারীরিক স্বাস্থা-বিধান ও তাহাদিগকে              |             |
| শিক্ষা-দান এবং তাহাদের পাঠ্য-বিষয় নিরূপণ                  | b-9         |
| অষ্টম অধ্যায় ৷—এ বিষয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষা-      |             |
| প্রণালী-নির্দ্ধারণ                                         | <b>५</b> २७ |
| নবম অধ্যায়।—পিতামাতার প্রতি সন্তানের ্যরূপ                |             |
| ব্যবহার কর্ত্তব্য ভাহার বিবরণ                              | 58%         |
| দশম অধায়।—-বাতা ও ভণিনীগণের সহিত কিরূপ                    | 2014        |
| ব্যৱহার করা উহিত ভাতার বিভাগ                               | <b>२</b> ७७ |
| একাদশ অধ্যায় ৷— গ্রন্থ ও ভ্ত্যের পরম্পর কর্ত্তবাব-        | • 6.0       |
| etan                                                       |             |



490

# ধৰ্ম্মনীতি।

## প্রথম ভাগ।

#### প্রথম অধ্যায়।

পরনেথর মন্তব্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তনাধো ধর্ম সর্বাপেকা প্রধান। তিনি ভূমগুলস্থ সমুদার প্রণীকেই ইন্দ্রি-স্থ-সন্তোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধো মন্ত্যুকে জ্ঞান ও ধর্ম লাতে অধিকারী করিয়া সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠ্ করিয়াছেন। এই ছুই বিধ্যের ক্ষমতা থাকাতে, মন্ত্র্যু-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই ছুই বিধ্যের কৃতকার্য হইলেই মন্তব্যের যথার্থ মহন্থ উৎপদ্ধ হয়। স্থুথ যে এমন অনিক্রচনীয় প্রম প্রার্থনীয় প্রার্থ, ধর্মস্কর্পে রহ্জাতি তরপেকাও শত্ত্ব্

छे । इति । तकन तातक आत्र स्थापना में मग्छ कर्या সাধন করিরা থাকে, কিন্তু যে স্থলে কোন পুণা-কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, আপাততঃ ইক্সিয়-স্থের অন্নতা ও বৈষয়িক ক্লেশের " উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্মার্থে স্থ-বিস-র্জন ও ক্লেশ-স্বীকার করেন, আমরা উহোর শ্রেষ্ঠত ও মহত্ত অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও প্রশংসা করিয়া থাকি। আর বিনি তৃচ্ছ-স্থানুরোধে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত. হন, তাঁহার প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ-স্পথ-সম্ভোগ পর্ম প্রিত্র পুণাক্রিয়ার অব্গুম্ভারী পুরস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মাত্রন্তান-কালে স্বকীয় স্থােদেশে কার্যা করা ধর্ম প্রবৃত্তির अजाद-निक्क नरह। यथन क्लान नग्नावान मादू वास्कि कान মনুষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিলা, অগ্নির উত্তাপ সহু করিলাও, তংকণাং তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তথন তিনি মনে মনৈ উত্তিক বা পারত্রিক স্থধ লাভের প্রত্যাশা ও পর্যা-লোচনা করিরা ঐ অসমসাহদিক কর্মে প্রবৃত্ত হন না। মুনুরু ব্যক্তির উপস্থিত জঃথ ও আগেল বিপদ দৃষ্টি করিয়া তাহার দ্যা বিদ্ধাউফ্লিত হুইয়া উঠে, এই নিমিত, তিনি স্কীয় কারণা ভাবের বশবভা হইলা, ছঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিছাঞ, সেই ব্যক্তির বছুল। নিবারণ ও প্রাণরক্ষার্থ বছুবান হন। ভোগাসক ধনাতা-নিগের শোভাকর অট্রালিকা, উত্তম বেশ ভূষা, বহু মূলা যান, স্বিশ্রান্ত আমোদ প্রমোদ প্রতাক্ষ করিয়া তদত্রূপ এশ্বর্যা ভোগে অনেকের অভিলাধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে মহাত্মা যথার্থ-হল-প্রসারার্থে কঠিন নিগ্রহন্ত্রীকার ও **অশে**ষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া-চেন, অগবা প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়া খনেশের স্বাধীনত্ব রক্ষা ক্রিয়াছেন, ভাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীঠি শ্রুণ করিলে, ভাঁহাকে

10

অকাস্ক মনে আশীর্কাদ করিতে ও মহুছোর মধ্যে অগ্রগণা বলিরা অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধর্ম্মরূপ মহারন্ধ সংক্রাৎকৃষ্ঠ পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং
কোন কোন কর্মই বা যথার্থ ধর্ম তাহা বিবেচনা করা মহুছোর
পক্ষে সর্কতোভাবে কর্ম্বর। যে বিদ্যা অধায়ন করিলে, ঐ
হুই বিষয় অবগত হওয়া যার, তাহাকে ধর্মনীতি কহে।

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্মকে সংকর্ম, আর কতকগুলিকে অসংকর্ম বলিয়া জানেন। কুধাতুরকে অল দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপল্ল ব্যক্তির বিপল্লার, উপকারীর প্রত্যুপকার এই সন্দায়কে সংকর্ম, এবং অর্থপিচরণ, পরপীড়ন, প্রতারণা, নরহত্যা এই সন্দায়কে অসং কর্মা বলিয়া মহুন্ম মাত্রে-রই হারস্কন আছে। কিন্তু আমরা কি নিমিত্ত প্রেণ্ডাক কর্মা-সন্দারকে অস কর্মা বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্ত্ব্য।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের মান-সিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে।

মন্ত্যের মনোর্ভি তিন প্রকার; নিক্টপ্রার্ভি, বৃদ্ধির্ভি ও ধর্মপ্রার্ভি। কান, অপতা-মেহ, অর্জনম্পৃহা, জিঘাংসা প্রহৃতির নাম নিক্টপ্র প্রার্ভি; উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি যে সমত রভি দারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি জারো, তাহার নাম বৃদ্ধির আব সমত এই তিন প্রধান রভির নাম ধর্মপ্রার্ভি। ধর্মাধর্ম অবধারণ ও তাহাদের অরগনিরপান, ধর্ম-প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, এ কারণ এ স্থলে ধর্মপ্রার্ভির অরগণ ও কার্য্যাকার্য্য সংক্ষেপেনির্দেশ করা ঘাইতেছে।

উপচিকীর্বা।—পরের ছঃখমোচন ও প্রথ-বর্দ্ধনের অভিলাষ . করা. পরম পবিত্র উপচিকীর্ধা-বৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। কেবল व्यर्थ मान कतिरावह मग्ना श्रकाम हम, अञ श्रकारत इस ना. ध्यक নহে। প্রত্যত সহল প্রকারে আত্মীয় স্বলম, বন্ধু বান্ধব, এবং জন-সমাজের গুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্যা বুদ্ধিকে চরিতার্থ করা যার। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদর স্থুও স্বক্তন্সতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্মোপদেশ, স্নালাপ, সৎপ্রামর্শ প্রদান প্রভৃতি ভভকর ব্যাপার ছারা সকলকে স্থা করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার ছারা অন্ত লোককে নির্থক ছঃখিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ-নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভাাস করা লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা ুইতে নীরস শব্দ নিঃদরেণ না করিয়া দরা ও বাৎসল্য ভবে প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণাত্রপ অগ্নি শিখার শাস্তি-বারি সেচন করা, চতুদ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম জ্যোতি বিকাণ করিবার নিমিত্তে সাধ্যাত্মসারে চেষ্টা করা, সমুদর সংসারকে স্থামূত রদে অভিযিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্যা সম্পাদন করা এই পরম প্রিত্র উপচিকীর্যা-বুত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তার্ভাই হউক, মিত্রে-রই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, দকণ লোকেরই কল্যাণ প্রার্থনা ও স্থুথ চেষ্টা করা এই উপচিকার্ধার কার্যা। কোন -বিষয়ে স্বার্থান্তুসদ্ধান করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নছে।

ভক্তি।--"মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" পাত্রবিশেষে ভক্তি, ম্য্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রস্থির কাষ্য। এই বৃত্তি থাকাতে, আমহা গুরুজনদিগকে ভক্তি করি, গুণী, মানী, বিদান ও ধার্মিক ব্যক্তিনার দিগকে প্রমান করি, এবং প্রভুও ভূপতি প্রভৃতি প্রভূতিনারী বাক্তিদিগকে সমাদর ও সম্ভ্রম করি। বাহার মত উৎকৃত্তি গুণ দর্শন ও প্রবণ করা যার, তাঁহার প্রতি তত প্রায়াচ ভক্তির উদর হয়। কিন্তু জগদীখর যেমন ভক্তি ভাজন প্রমান আরু বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্তা, অনির্কাচনীর, প্রমান্চর্য্য, প্রাৎপর স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি রসে আর্দ্র না হইরা ক্ষান্ত থাকিতে পারে ?

স্থান্নপরতা। —কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতান্তিলাম এবং পাত্র বিশেষে ভক্তি প্রস্থা প্রকাশ মাত্র উপচিকীমা ও ভক্তিবৃত্তির কার্য্য। কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যভাল, অর্থাং অনুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, না করিলে প্রভাগর আছে, এ প্রকার জ্ঞান করা এই ছই বৃত্তির কার্য্য নহে, ইহা কেবল স্থান্নপরতার কার্য্য। যথন উপচিকীমা বৃত্তি, কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দেন, এবং ভক্তি, কোন প্রস্থাপনের প্রতি শ্রমা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান করে, তথন তাল্যদের উপদেশান্নসারে দান ও শ্রমা প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওরা স্থান্নপরতার্ত্তির কার্য্য।

্ ভাষ্যাভাষ্য প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ।
ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল
ভাষ্যপরতা ও বৃদ্ধি বৃদ্ধি দারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।
বৃদ্ধির্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিসন্ধি অবধারণ, এবং
তাহার কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্মটী
অভাষ্য ব'ভাষ্য সিদ্ধ তাহা কদাপি প্রতীত করিতে পারে না।

কৌন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধিবৃত্তি তৎসম্প কীর সমুদার ব্যাপার তর তর করিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে স্থার্পরতা বৃত্তি আবিভূতি হইরা তারা গার্হিত বা অগার্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তবাাকর্ত্তবা ও ভাষ্যাস্থাব্য প্রতীতি করা কেবল স্থায়পরতা বৃত্তিরই কার্যা।

যথন ক্রোধাদি প্রবল হইয়া পরের উপর অভ্যাচার করিতে প্রবৃত হয়, তখন ভাষপরতা এই প্রকার উপ দেশ প্রদান করিতে থাকে. বে আত্ম-রক্ষা ও আগ্রিড প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্ত্তবা বটে, কিঙ্ক আততায়ী হইয়া অহাকে আক্রমণ করা উচিত কর্ম নহে। যথন অর্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উন্নত হয়, তথন ক্লারপরতা উপস্থিত হইরা এইরূপ আদেশ করে, পরিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ ঘর্থানিয়মে অথিপিজিন করা কর্ত্তবা বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যথন উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অত্যন্ত তেজ-খিনী হইয়া পাতাপাত ও জায়াজাল বিবেচনা না কবিয়া যথা-সর্বাহ্য দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তথন স্থায়পরতা উথিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্ম প্রধান কর্ম বটে, কিন্তু অপাতে ও অভায় সলে দান করা উচিত নাই। ক্রপণতা দোষ বটে, কিন্তু অতিব্যরশীলতাও সামান্ত দোষ নহে। ন্তায়পরতা-বৃদ্ধি এইরূপে অপরাপর সমুদায় বৃত্তিকে সংযত ও শাসিত করিয়া শংসারের অনিষ্ঠনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে।

যাহার ভাষপরতা বৃত্তি অতিশার তেজখিনী, তিনি কেবন অভ্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্টের স্থ্যাতি- লোপ, প্রণয় হানি ইত্যাদি ভাষবিকক ব্যবহার করাও বিষম বিগহিত বলিয়া জানেন। কিন্ধ আপনারই হউক, আর পরেরই হউক যথার্থ দোষ দেখিলে তংক্ষণাং শ্বীকার করিয়া থাকেন। সহসা ঋণ বন্ধ ও বচন-বন্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ-পরিশোধে ও প্রতিশ্রুত পরিপালনে সর্বানা সম্বর্গ থাকেন। ভার-পরায়ণ মহান্ত্রত মনুযোরা এই মহীয়লী বৃত্তির বশবর্জী হইয়া সত্যপালন ও কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থেধন, মান, খ্যাতি ও প্রভূত্ব বিস্ক্র্জন দিতে পারেন।

উপচিকীর্ধা, ভক্তি ও স্থায়পরতা এই তিনটি ধর্মপ্রের্ভির বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল; যে কার্য্য এই তিন উৎরুষ্ট বৃভির অন্ধ্যানিত, তাহাই সংকার্য্য। আর যে কার্য্য ইহানের অন্থ্যানিত নহে, তাহাই অসং কার্য্য। দিতীয় অধ্যারে এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তাস্থ লিপি-বন্ধ হইবে।

### দিতীয় অধ্যায়।

-:-0-:--

প্রথম অধ্যায়ে ধর্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, একণে ধর্ম স্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া ফাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জন করা অর্জন-ম্পুছা বুত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্যা বুত্তির প্রয়োজন, কার্য্য কারণ নিরূপণ করা অনুমিতি বুত্তির প্রয়োজন, ইত্যাদি। জগদীধর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বুত্তির স্থাষ্ট করিয়া-ছেন, তাহাকে সেই কার্যো নিয়োজন করা কর্ত্রা। কিন্ত অনেক স্থলে এক বুত্তির সহিত অন্ত বুত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, সম্ম বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জনম্প্রাবৃত্তি বকাতে উপার্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জন কুরাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপছরণ করা লায়পরতা রুত্তির অভিমত নহে। অর্জনম্পৃহা-রুত্তি পর-ধন-হরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু স্থারপরতা-বৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া থাকে; স্কুতরাং এক বুত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে. ষ্পার্য বিজয় উপদেশ **সম্বাক**ার করা হয়। স্মতএব, এরূপ স্থলে

কিরূপ বাবহার কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্রক। বৃদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সর্বাপেকা প্রধান বৃত্তি, অন্ত অন্ত বৃত্তিকে

তাহাদের বশবর্তী করিয়া রাখা উচিত। বৃদ্ধিরৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি
সম্দায় যে নিকৃষ্ঠ প্রবৃত্তি অপেকা উৎকৃষ্ঠ, ইহা মন্ম্যা মাত্রেরই
সভাবত: হালয়সম আছে। নিকৃষ্ঠ প্রবৃত্তির সহিত বৃদ্ধিরৃতিংও
ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান
প্রবৃত্তির প্রাধান্ত স্মীকার না করিয়া কান্ত থাকা যায় না।
অত্রব, এমন তলে নিকৃষ্ঠপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বৃদ্ধির্তিও ও
ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্বাতোভাবে কর্ত্রবা।

যদি অপতালেহ বন্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশবর্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিছোৎপত্তির সন্তাবনা। যাঁহার অপতা-মেহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি তাদৃশ তেজ্বিনী নহে, তিনি অতান্ত মেহাস্কু হুইয়া স্বীয় সন্তানের শুভাগুভ সমুদায় মনোরণ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারী বা অহিত-কারী যে কোন বিষয় সারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরুণে, জনেকে সন্তানের অতিভোজনে, আলম্ভ-বৰ্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎদাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এপ্রকার ব্যবহার আমাদের সমুদায় বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বৃদ্ধিবৃত্তি দারা নিরূপিত হয়, সন্থানের সমুদায় অভভ বাসনা সিদ্ধ করিলে, তাহার অস্তুতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাব প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উংপাদন করা হয়। যদারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ধা বৃত্তির অভিমন্ত হইতে পারে না। নির্বোধ বালকের অস্তঃকরণ অসৎ পথে চালনা করিলে তাহার প্রতি হ্যায় বিরুদ্ধ বাবহার করা হয়, অতএব এরপ আচরণ স্থায়পরতা-বৃত্তিরও সন্মত নহে। প্রম পিতা প্রমেশ্বর আনাদিগের প্রতি শিশুর ভরণ পোরণ ও সাধ্য নত ভটোরতি সাধন করিবার ভারার্গণ করিবাছেন, অতএব তাহার নিরুপ্তপুর্তি সন্দারকে চরিতার্থ করিবা অকল্যাণ উৎপাদন করা করাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে; স্কৃতরাং এরপ আচরণ প্রদেশ্ব বিধরিণী ভক্তিরও অনুগানী নহে। সন্তানের অবং কাননা পরিপূরণ বদিও অপত্য-মেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রান্থ, কিন্তু ব্রির্নিও ও ধর্ম গুরুতির গ্রান্থ নহে; অতএব কোন ক্রমেই কর্ত্রবান্য।

ব্নির্হিও ধর্ম প্রান্তি সর্বাপেক। প্রধান বৃত্তি বটে, কিছা তাহানেরও কর্ত্তবাদকর্ত্তর বিধানার্থে নিরুষ্ঠ প্রবৃত্তি সকলের সংগ্রেল আবশ্রক করে। ব্রিচ্নতিও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাড় অপত্যমেতের সংযোগ থাকিলে, সন্তানকে বেরূপ যত্ন ও উৎসাহ পূর্মক লালন পালন করা বার, কেবল ব্রিচ্নতিও ধর্ম-প্রবৃত্তি বারা সেরূপ করা বার না। অপরের অপেকা সন্তানের শুভ্নাবনে যে আধকতর অনুরাগ হয়, অপত্য-মেইই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব, সকল প্রকার মনোর্ভি প্রপার মিলিত ও অবিবারী থাকির। বেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাল্ল্বারী ব্যবহারট বৈধ ব্যবহার, এবং তবিজ্ব ব্যবহারট অবৈধ। বে স্থলে নিরুষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বৃদ্ধির্ভি ও ধর্ম প্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, দে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সম্দারের অল্পন্তি প্রতিপালন করাই শ্রের্জিন। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম ও পুণা; ধর্ম ও পুণা কোন স্বত্ত্ব পদার্থ নিয়। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বানার্ত চতুপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশ্র, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশ্রণ, সেইরূপ,

সমুদায় বৈধ কর্মের সাধারণ নাম ধর্ম ও পুণা। বৈধ কর্মের সহিত ধর্ম ও পুণোর কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরপার ঐকাভাবাপর সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্যাকে বৈধ কার্যা বলে, তাহাকেই কর্মের কহে, এবং তাহাই ধর্ম ও পুণা বলিরা উলিখিত হয়।

সমুদায় কর্ত্তবা কর্ম্ম ভক্তি, উপচিকীর্বা, স্থায়পরতা এই তিন । ইত্তিরই অভিনত তাহার সন্দেহনাই। কিন্তুসকল ধর্ম-প্রবৃত্তি দকল ভানে পরত্পর সহক্ষত হইয়া একত কার্যাকরে এমত নয়। ভাহার। অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করে। যদি কোন ব্যক্তি সহসানদী-গর্ভে পতিত হয় আবে অতা কোন দ্যাশীল ব্যক্তি ভিংক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তাঁহার সম্ভরণ করিবার সামর্থা থাকে, তবে তিনি স্বভাব সিত্ত প্রগাঢ় উপত্রিকীর্ধামাত্রের বশীভূত হইছা তাহার উন্নরার্থ ধাবমান হইতে পারেন। ঐ কার্যা আয় সম্মত ও ঈধরাভিপ্রেত কি না, তিনি সে স্ময়ে তাহা বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিলু যথন আমরা স্থিরচিতে বিচার করিয়া দেখি, তথন প্রতীত হয়, এ কার্যা যেমন উপচিকীর্ধা-বৃত্তির অভিমত, দেইরূপ, ভারামুগত, বৃদ্ধি-সমত এবং ঈথরাভিত্রেতও বটে। অতএব সমুদার ধর্মপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধিরত্তি এ কার্যোর বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ সমূদায় ক্রায়-যুক্ত কার্য্যই লোকের উপকারী এবং প্রমেশ্বের অভিত্রেত, এবং যে যে কার্যা পরম পুঞ্দনীয় প্রমেশ্বের ম্থার্থ অভিপ্রেত, স্কুতরাং পর্মেশ্ব বিধরিণী ভক্তির অনুমোদিত তাহা উপচিকীর্যাও ভায়েপরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। আছে-এব, এক ধর্মপ্রবৃত্তি অভান্ত ধর্মপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা সভাবতই অভান্ত ধর্ম প্রতিরও অভিনত হট্যা থাকে।

অতএব, কর্ত্তবাকের্ত্তবা নিরূপণ বিষয়ে পূর্ব্বেক্তি নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেমঃ অর্থাৎ সমুদায় মনোর্ত্তি পরপ্পর মিলিত ও মবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্তব্য, এবং তিরিক্তন্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। যে হলে নিরুপ্তপ্রবৃত্তির সহিত বৃদ্ধিরত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে হলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে হলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তি দিগের অন্থগামী হইয়া কার্য্য করাই শ্রেমঃকর। কিন্তু সকলের সকল বৃত্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবৃত্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবৃত্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত্তি না ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া স্কৃতিন। অতএব বাহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাবত, তেজস্বিনী, ও প্রস্পর সমগ্রসীভূত হইয়া থাকে, এবং নানাপ্রকার বিভান্থশীলন বারা উত্তম রূপে মার্ক্তিত ও পরিশোধিত হয়, তাঁহাদের মনোক্রিত বিস্কৃত্তি সম্দায় পরপ্রের অবিরোধীও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদায় পরপ্রের অবিরোধীও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্ত্ব।

এইরূপে যে সমস্ত কর্ত্তবা অবধারিত হয়, তাহারই নাম সংক্রার্থা, তাহাই জগদীখরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একাস্ত মৃত্ব অবিচলিত শ্রনা সহকারে সমাক্রপে পালন করা কর্তব্য।

এইরপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইরপ আচরণ করিলে অতি পবিত্র আত্ম প্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংকর্মের অফুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ সম্বলিত অনির্বাচনীয় সম্ভোষের উদ্ৰেক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-প্ৰসাদ কৰে। আত্ম-প্ৰসাদ অমূল্য ধন। যিনি অসম্কৃচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিফলক থাকিয়া পর্ম পিতা প্রমেশ্বরের নিয়ম সমু-দায় প্রতিপালন করিতেছি-মুখাদাধ্য পরোপকার ব্রত পালন করিতেছি--- দকল লোকের সহিত অক্সায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া ুনিরবচ্ছিন্ন স্থান্ত্রযুক্ত ব্যবহারে প্রব্নত্ত রহিন্নাছি—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রনা সহকারে পরমেশ্বরের শর্ণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি. তিনি অপ্রাক্ত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীর বিশুদ্ধ স্থাবে নিকেতন। তিনি আপনার নির্দাল-জলতুল্য প্রিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া পর্ম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহার সাধ বাবহার যাবতীর মনুয়োর অগোচর থাকে, স্মৃতরাং একবার মাত্রও লোক-মুধে স্বীয় স্থ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত পালনে ক্লত-কার্য্য জানিয়া অনুপম স্থুখ সম্ভোগ করেন। গুংখীর গুংখ মোচন, বিপল্লের বিপল্লার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান ইত্যাদি কোন স্বান্সন্তিত সৎ ক্রিয়া এক বার মাত্র স্বরণ করিলে, যেরূপ পরিভদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অথও ভূমওলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রেয় করা যায় না। সকলের ভভ সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্মশীল ব্যক্তির সম্বন্ধ, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন মৃচ্ লোকে তাঁহার কর্মের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া বিশ্বেষ-প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে

পারে ? গত সর্কাশ হইবেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপন নার ক্রমন্ত ভারে যে অমূলা সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কাহারও স্পূর্ণ করিবার সামর্থা নাই।

আয়-প্রদাদ যেনন পুণাের অবগ্রস্তাবী পুরস্কার, আজ্মনানি ও গতারুশোচনা সেইরূপ পাপাপু্ঠানের গুরুতর প্রতিফ্ল। বৰন কোন জ্লীয় নিক্ঠ প্ৰবৃত্তি প্ৰবৃত্ত হইয়া ধৰ্ম-প্ৰবৃত্তি সমূদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তথন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পিঞ্জরে বন্ধ হই। তৎকালে ধর্মপ্রবৃত্তি সনুদায় উচ্চৈঃম্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে শ্রতিপাত করি না। কিন্তুরিপু সকল চরিতার্থ হইলে, অবিলয়ে নিরস্ত হয়, এবং তথন গতানু-শোচনাত্রপ অন্তর্গাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তথন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতর্ত্তপ তিরস্কার করিতে থাকে। থিনি অবাপনার কুব্যবহার দারা কাহারও স্থধ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্মারূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট ক্রিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার সূরপনেয় কলঙ্কে কলন্ধিত হইয়াছে, অথবা সংসারের ছঃথ স্ত্রাত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূমগুলে পাপপ্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ অরণ ও চিন্তাকরা চঃসহ যাতনার বিষয়। যে ব্যক্তি এরপ আংলোচনা করিরাও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণ্ময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ ছর্ব্বিপাক বশতঃ ক্ষকীয় নিম্বলন্ধ স্মচাৰুচরিত্রকে কলন্ধিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা পূৰ্বক কোন নিৰ্ধন সামান্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত তুৰ্দশাপন্ন

করিয়াছেন, ওাঁহার আন্তরিক গানি ও অনুতাপজনিত বিষম ' যন্ত্রণা চিম্বা করিলে, সেই প্রতারিত হঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত . হয়। আমোদপ্রমোদ যে সমস্ত পাপ কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া প্রতীর্মান হর, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে প্লানি উপস্থিত হইরা থাকে। যিনি শ্রদা ও যত্ত সহকারে কির্থকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র বত পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুরিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে ধদ চালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্মাতুর্গান করিলে, কিরূপ গ্রন্থা ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আমা-দিগকে অধর্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং মভাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে, কারণ যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃপুনঃ খড়গা-ঘাত করিলে, থড়েগর ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরপ, পুন:পুন: পাপাচরণ করিলে, নিকু

প্রপ্রতি সকল প্রবল হইয়া ধর্মার্ত্তি সকল তুর্বলি হয়, স্থতরাং তাহাদের তিরস্কার-করণের শক্তি নান হইয়া মন্ত্রগ্যকে কেবল নিক্ট-প্রবৃত্তির অধীন করিয়া মমুষ্য-কুলে জনাগ্রহণ করিয়া পশুবৎ রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-দেবার অত্বক্ত এবং পুণাজনিত পবিত্র স্থাথে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা হুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনু-শোচনা উপস্থিত হয় এমন নয়। যে ব্যক্তির ধর্ম-প্রবৃত্তি সমধিক তেজস্থিনী, দৈবাৎ কোন হৃদর্ম করিলে, তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কথনই দেরূপ হয় না। যাহার ধর্ম-প্রবৃত্তি স্থভাবতঃ ক্ষীণ, দে পাপপক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্মজনিত বিশুদ্ধ স্থা সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং প্নঃপুনঃ পাপাচরণ করাতে,

অবিলয়ে রাজনতে দণ্ডিত ও অক্তান্ত প্রকারে নিগৃহীত হইয়া,

স্ফোন্ত্র্যায়ী উপক্রব করিতে অসমর্থ হয়।

যদি পাপ-পূণা-জ্ঞান মহয়ের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল তবে এ বিষয়ে মতামত ও বাদাহ্বাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? সম্দায় মহয়ের এক প্রকার শ্বভাব, অতএব যে বিষয় আমানদের শ্বভাব-সিদ্ধ সে বিষয়ে সকল মহয়েরই একরপ অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ক্র ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্থ ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিয়া থাকেন। এক জাতীয়-লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগহিত বিলিয়া নিন্দা করে, অন্থ-জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেমন্তর কার্য্য বেগ্রু করিয়া অন্থ চান করিয়া থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পার-বিকৃত্র দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার সম্ভ্র্যা করা স্থক্তিন। অতএব, এক মানব জাতি হইতে এরপ পরন্দার-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি তাহা বিষেচনা করা সর্ক্রেভাবে কর্ত্তর।

প্রথমতঃ ।—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, দকল গোকের সকল প্রবৃত্তি সমান নয়। কাহারও অধিক বৃদ্ধি, কাহারও অন্ধ্রন্ধি, কাহারও অন্ধ্রন্ধি, কাহারও অন্ধ্রন্ধি, কাহারও অক বিপু প্রবল, কাহারও অন্ত রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে তত্বারা ধর্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু বাতিক্রম ঘটতে পারে। বাহার উপচিকীর্ধা-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ভক্তি-বৃত্তি অতিশয় ছ্র্ব্রেল, প্রোপকার সাধন করা তাহার বাদশ কর্ত্বব্য বোধ হইবে, প্রশেষরের বিষয় প্রবন

মননাদি করা তাদৃশ কর্ত্ব্য বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তি-রুত্তি সর্কাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্বা ও প্রায়পরতা অভিশন্ন হর্কল, পরমেখরের অথবা মনঃকল্লিত উপাশু দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণান্ন তাঁহার বাদৃশ শ্রন্ধা ও উৎসাহ জয়ে, যথানিয়মে সাংসারিক-ধর্ম-নির্কাহে ও জনসমাজের প্রীরুদ্ধি-সাধনে তাদৃশ জয়ে না। কাম, অপতামেহ, ও আসঙ্গলিপা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্কক পরিবার প্রতিপালন করা যেলপ আবশুক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিত্তেজ হইলে সেরপ না হইতে পারে। বোধ হয়, বাহাদের এই সম্পান্ন বৃত্তি জতান্ত ছর্কল, এবং ভক্তি-বৃত্তি ও কোতৃহলজনক কোন কোন বৃদ্ধিরতি অতিশন্ন প্রবল তাঁহারাই সন্ন্যানাশ্রম গ্রহণপূর্কক তীর্থ ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

দিতীয়তঃ।—বৃদ্ধি দোষেও অনেকানেক অবিধেয় কর্ম বিধেয় বোধ হয়, এবং বিধেয় কর্ম্মও অবিধেয় বোধ হয়। পরম কারুনিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য এ
বিষয় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত; কিন্তু বৃদ্ধির্ভি পরিচালন করিয়া সেই
সমুদায় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়
না। তাতারদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে বৈরী বলিয়া
হলয়ক্সম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও
প্রাণ-সংহার করা শ্লামার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। ঐরূপ
ব্যবহার অত্যন্ত নির্দয় ও ভ্লায়-বিরুদ্ধ বলিয়া এমত বিবেচনা করা
উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ভ্লায়পরতা নাই।
যদি কোন ক্রমে তাহাদিগের এরূপ বিশ্লাস উৎপাদন করিতে
পারা, যায় যে, কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে,
শকল লোকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের ছিজা-

. .

কাজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং পরে বিদি জিজ্ঞাসা করা যায়,
বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্ত্তরা কি না, তবে আর
তাহার। কোনজনে ইহা বিধেয় বিদিয়া স্বীকার করিবে না।
ভতএব, তাহাদের বৃদ্ধির্ত্তি মার্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম
দোষাকর কুমংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষা দান করা দাকণদুর্গতি-জনক গহিত কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীর
প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষাদানের স্প্রান্তর আছে, কিন্তু ইদানীস্তন
লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলমন করিয়া চলেন না। চিরাগত
কুসংস্কার এই অশেষ দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু
যিনি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূর্বক বৃদ্ধিরন্তি মার্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষা হইয়া
যথাক্রত ব্যাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং
দুষ্ট-দনন ও শিষ্ট-পালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধের ও
সর্ব্রব্রোভাবে শ্রেম্বর। সত্য কথা কহিয়া দোষীর দোষ ও
নির্দ্ধোযের নির্দ্ধোবতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা
ক্রপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন কর্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। বিনি তাহার দোষ ভাগ মাত্র দৃষ্টি কাবন, তিনি তাহা দৃষ্য বোধ করেন, এবং বিনি গুণ-ভাগ সার দৃষ্টি করেন, তিনি তাহা বৈধ বলিলা অঙ্গীকার করেন। অল্প বরুসে গুলের বিবাহ-দেওলা উচিত কি না এ প্রস্তাব উথিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এই প্রকার বিবেচনা করিলা থাকেন, যে তদ্বারা অবিলম্বে মেহাম্পদ প্র-বধ্র মুণ্-চন্দ্র দর্শন করিলা আহলাদ্যাগরে অবগাহন করা যায় এবং তাহাকে

গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা প্রম স্থাথের বিষয়, অতএব অবশ্রুই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুরদশী ৈ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্রবধুর মুথাবলোকন স্থখজনক वर्षे, किन्नु वालक वालिका शत्रम्भत्र छेन्नाइ-स्ट्रां मःयुक्त इटेल পরস্পরের মর্যাদা জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি ছভাগ্যক্রমে পরস্পর-विक्रक प्रजावाका उर्व, जारा रहेल जारां निगरक हित्रकीवन চুঃসহ যন্ত্রণা সহু করত বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়দে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না इटेट इटेट, मञ्जान छे९भन्न इत्र, তবে म मञ्जान कुर्वन, जीर्ग ও রোগার্ছ হয়, এবং অল্ল বয়দে কালগ্রাদে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যা-চারী পিত। মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, যদি বিবাহিত পুল অল কালে ভার প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত বিভা ও বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার্থে অবদর না পায়, এবং সেই কারণে সংসার-ষাত্রা নির্বাহার্থে প্র্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থনা হয়. তাহা হইলে দাকণ দৈলদশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরো-নাস্তি কেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বালাবিবাহে দোষের ভাগ অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপ্চিকীর্ঘা ও ন্তামপরতার অভিমত হইতে পারে না. স্বতরাং তাহা কোন-ক্রমে প্রমেশ্বের অভিপ্রেত নহে। বালা-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে। যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বেমন কতকগুলি একপ্রকার জন্তকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্ত কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরপ কতকগুলি ' একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য. कमा, मान, टोर्श প্রভৃতি नाना आथा প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য-কথন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্মকে বৈধ এবং অন্ত কয়েকজাতীয় কর্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। किन्न এककाठीव नमूनाव मरकर्मा नमान खन्नानी नटर, धवर একজাতীয় সকল কর্মণ্ড সমানরূপ দুষণীয় নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্ত-রুদ্ধি অথবা কোন কুৎদিত ক্রিয়ায় বা কুৎদিত প্রথায় উৎদাহ প্রদান করা হয়, সে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। ঋণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছা অর্থদান করা ককান মতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচাৰাসনে উপবিষ্ঠ হইয়া যথাবিধানে দোষীর দও না করা এবং যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে ক্ষমা করা কদাচ কর্ত্তবা নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিরা উক্তরূপ স্থলেও দানাদি করা পুণাজনক বোধ করেন. কিন্তু তাঁহাদের এরপ বোধ কোনরপে যুক্তিসন্মত নহে। এক জাতীয় সমূদায় কর্মকে সমানরপ গুণশালী জ্ঞান করাতে ঐরপ ভ্ৰান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

. তৃতীয়তঃ।—আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা তুক্তি করিরা 'থাকি, তাহাঁর চরিত্রের বিষয় পর্যালোচনা করিবার সময়ে নোম-ভাগকে লঘু ও গুল-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র প্রেমাম্পদ ও ভক্তিভাজনকে স্মরণ ইইবামাত্রে অন্তঃ- করণ দেহ, প্রীতি ও তজিবলৈ আর্ক ছইয়া এপ্রকার পক্ষণাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোৰভাগকে দোষ বলিরাই •বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দেবে সম্দার পক্ষিত হয় না, ওণভাগ মাত্রই লৃষ্টিপথে পতিত হয়। মিত্রেরা যে মিত্র-পক্ষের দেবে লৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই। প্রত্যুত, শক্রকে স্মরণ হইলে, বেবানল প্রবৃত্ত হয়া ভিল্পুর্মান করিছে এবং তল্পারা তাহার গুণসমূহ বিশ্বত হইয়া তিল্পুর্মাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়া হলয়লম হয়। তাহার দোষ-ভাগের প্রতিই আমাদের লৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরপ শাত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় য়ে, তলীয় গুণসমূহকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক স্থলে শক্ররা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া স্থকটিন। শক্র বা মিত্র পক্ষ ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলো, বিচারকদিগের পক্ষ পাতরূপ গুরুতর দোবে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমাদের ধর্মাধর্মজান স্বভাবসিদ্ধ ইইলেও, যে কয়েক কারণে কোন কোন ছৃদ্ধুকৈ সংকর্ম ও কোন কোন সংকর্মকে ছৃদ্ধুম্ম জান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্যান্রোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা উপচিকীর্বার স্বভাব, ভাষ্যান্তায়া প্রভীতি করা ভাষ্যপরতার স্বভাব, ভজ্জিনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির স্বভাব, ইত্যাদি যে ইত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দিপ্ত আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্তথা হয় না। হয়, আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি যথোচিত মার্জিত না ইওয়াতে সকল কর্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না, নয়,

কোন মনোর্জ অভ্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্মপ্রকৃতি সম্পাষের উপদেশ বলবং হইতে দেয় না। ইহাতেই হুলবিশেষে ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বিধাস জন্মে। অয়, মধ্র, কটু, তিজাদি অয়ভব করা আমাদের যেরপ স্বভাব-সিদ্ধ, ধর্মার্ম্ম-প্রতীতি করাও সেইরপ স্বভাব সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম-প্রতীতি করাও সেইরপ স্বভাব সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম-প্রতীতি করাও সেইরপ স্বভাব সিদ্ধ তাহার ধর্মায়ন্তান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্কক আপনাদের সর্কপ্রাধান্ত জ্ঞাপন করিতেছে, এবং মার্জিত বৃদ্ধির সহক্ত হইয়া সর্ক-ধর্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের প্রকৃত অয়্মতি প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান বিয়য়া শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্রা।

জগদীধর বেমন আমাদিগকে ধর্মপ্রের্ত্তি প্রদান দারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাপ-পূণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তদল্লায়ী দও পুরস্কার বিধান করিয়া দেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্মাধর্ম আমাদের চিত্রপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদল্লায়ী ভাভাভত ফল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণা বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেথর বে আমাদের সদসদ্ ব্যবহার অনুসারে ফলাফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্বাবিধি সকলদেশীয় সকলজাভাঁর পণ্ডি-তেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দওঁও পূণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্লনিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ভারপরারণ ধর্মশীল ব্যক্তি চিরকাল অন্তিভার কাতর হইয়া বহু কটে দিনপাত

করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পর পীড়ক নরাধম অতুল 'ঐর্থা উপার্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্ত ুকৌতুক করত পরম স্থাথে কাল যাপন করে। কোন কোন পরমার্থ পরায়ণ পুণাবান বাজি যাবজ্জীবন ক্রম ও শীর্ণ শরীরে বছ ক্রেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কেহ কেহ চির কাল পাপপথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও স্কন্ত ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবং প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগৃঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, কেই পর্ব জনার্জিত পাপপুণা, কেহ বা অন্তপ্রকার অনির্দেশ বিষয়, উক্তরূপ স্থুথ ভ্রুথ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারবিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের থেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা স্বিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশুই বিশ্বাস হয়, যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়ন লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দও বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্খন করিলে, तांश উ<পन्न इत्र, आंत्र धर्मः विषत्रक नियम न्हारेन कतिता. পুণা-জনিত বিশুদ্ধ স্থাথ विश्विত হইয়া লোকনিন্দা, চির-মালিনা, লোকের নিকট অবিশ্বতা, রাজ-হারে দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিফল অবশ্রই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বুদ্ধ, কাহারও প্রতি এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিণের প্রজা, স্কুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্বস্বধর্মাত্ররণ দণ্ডও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, যে সমস্ত স্থনীতি-হত্ত মন্ত্রের মানস-পটে অন্ধিত রহিরাছে, যথন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লজ্জন করিলে অণ্ডভ ফল উৎপন্ন হইরা থাকে, তথন বলিতে হইবে, ঐ নীতি প্রত্যার ও তদমুখারী ফলোৎপত্তি উভয়ে ঐক্যাবলম্বন পূর্বক বিশ্বপতির শাসনপ্রাণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, কর্ত্তব্যা-কর্ত্ব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়্ম দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

### তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তবাকর্ত্তব্য নিরপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, একণে কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনি জ্ঞানাপন্ন ও স্কৃষ্ণ না হইলে, আর আর কর্ত্তব্য কর্মা স্থচাক্রপে সম্পন্ন করা যায় না। অতএব, অগ্রে আর্বিবয়ক কর্ত্তব্য কর্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ অস্তের প্রতি যেরপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

#### আছে বিষয়ক কর্ত্রা কর্ম।

পরনেশ্ব আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূম ওলে জন্ম গ্রহণ করিয়। কতক গুলি করিয়া কর্ম সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগকে স্বষ্টি করিয়াছেন। আমরা কোন অংশে অস্থ্যী থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সর্বহোভাবে স্ব্র্থী হই ইহাই তাঁহার সন্নায় নিয়নের উদ্দেশ্য। আমরা যে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়ারাধি, ইহা কোন মতে তাঁহার অভীপ্র ইইতে পারে না, প্রত্যুত, শরীরকে স্বস্থ ও সবল এবং অস্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্মভূষণে বিভূষিত করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই সম্দায় আভিপ্রায় যদি মুক্তিসিদ্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশরের নিয়ম-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করা অবশ্রত করেবা,

তাহার সন্দেহ নাই। স্মাপনার উদ্দেশে যত কর্ম কর্ত্তবা তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্ব্ধ প্রধান।

ধর্মোপদেশকেরা যেমন অন্তান্ত বৈধ ক্রিয়ার ব্যবহা দিয়া থাকেন, বিল্লা-শিক্ষা তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তন্ত বালিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু বখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপনার পরিবার ও অপর লোকের প্রতি যেরপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও উচিত-মত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, আর যখন জ্ঞানীমর আমাদিগকে তওিছিবয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপরসাধারণ সকলেরই উচিত কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই। বালা কানাবধিই পরমেধ্বের প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ন শিক্ষা করা কর্ত্তর্য, না শিথিলে প্রত্যবায় আছে।

যথন আমরা মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তথনই আমাদের কঁতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া হইয়াছে। আপনার শরীর স্কৃষ্ক ও স্বছল রাখা, মন্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্মে বিভূষিত করা, সন্তান সত্তিকে স্থাশিক্ষত ও স্কৃথী করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্যবহার এবং তাহাদের স্থাস্মভূম্মতা সাধনপূর্বক জন-সমাজের শ্রীর্দ্ধি সম্পাদন করা, এবং সন্ধ-স্কৃথ-দাতা পরম পিতা পরমেধরের অপরিসীম মহিমা ও অপান্ধ করণাগ্রণ পর্যালোচনা পূর্বক তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্বা। কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্ব পতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে, সে বিষয় স্কার্করপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি আমাদের শ্রীর ক্রমের্থে কিরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্কী-প্রিগ্রহ ও পুল্ল-

ক্সার প্রতিপাদন বিষয়ে কিরপ অভিপ্রার প্রকাশ করিয়া বাথিয়াছেন, মহান্তবর্মের হৃথ সফ্রেক্তা বর্জনার্থ কোন্ বস্ততে . কি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, রাজ-কর্ম্য সম্পাদন বিষয়ে কিরপ অফুজা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনির্কাচনীয় স্করপ ও পর্মাশ্চর্য মহিমা কি রূপে কত দ্র শিক্ষা করিতে সমর্থ ছওয়া যায়, এই সম্পার সমাক্ রূপে নিরূপণ করা কর্ত্বা। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্বা; এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানই বথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই ছঃখরপে দারুণ রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই হুখরত্বের অদিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশরের অভিপ্রেত হইল, তবে
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, তাহার
সন্দেহ নাই। বিশুল্প বায়ু দেবন, পরিমিত ভোজন, পরিদ্ধৃত ও
পরিচ্ছয় গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা
উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে ফ্রশিক্ষিত হইলে,
বালকেরা তাহা পালন করিতে যত্পবান্ থাকে, তল্পারা শারীরিক
স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফুর্টিলাভ করিয়া সম্পুর্টিতে স্থথে কাল যাপন
করিতে পারে, এবং বয়োর্দ্ধি হইলে, যাহাতে নগরমধ্যে বিশুল্প
বায়ু সঞ্চরিত হইয়া, ও স্থেনেশয় বিশ্লালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়
প্রভৃতি সাধারণ গৃহ সম্দায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অফুক্ল হইয়া লোকের স্বাস্থ্য-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে
পারে। এইয়েশ, উরাহ-ধর্ম, গৃহ-কার্য্য ও সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব
জানিয়া, তদয়্যায়ী কর্মা করিয়া স্থাই হইতে পারে, এবং স্থদেশের
মধ্যে তদয়্যায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্বক স্বদেশয়

٠,

লোকের স্থধ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। অতএব, ছঃথ নিবৃত্তি ও স্থধ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরন্ধার, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন অন্তান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে মনে মনে স্থা-ञ्च रय, त्मरेक्र कारनाभार्कन ও कानामृगीलत्नत मगरय अ, তাহার পুরস্কারস্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অমুভূত হইতে থাকে। বধন আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকাতে, অথবা অক্ত কোন কারণে বিরক্ত ও অম্বচ্ছনটিও থাকি, তথন পুত্তক-পাঠ মহো-পকারী বোধ হয়। সময় বিশেষে পুত্তকবিশেষ পঠিত হইলে পরম-প্রণয়াম্পদ মিত্রের ক্সায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত, বিষঞ্জ वननरक अमू कतिएक शास्त्र। रकान श्रनार्थत विषय श्रान লোচনা করিতে করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত হইলে, কত আহলাদই উপস্থিত হয়। অসামাত্য-ধী-শক্তি সম্পন্ন মহাত্মভব নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া মেরূপ অত্যাশ্র্যা অনির্বাচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বন্ অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পূর্কক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যেরূপ অভৃতপূর্ব্ব প্রভৃত স্থ সভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়তুলা স্তুপাকৃতি স্বর্ণ-থণ্ড কর্কর-রাশ্বি সদৃশ তুচ্ছবোধ হয়। জগৎ সংসারের ঐত্বান্ত সে অমূল্য স্থাধের উচিত মূল্য নহে। ছই এক পরম জাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন শামান্ত লোকের ভাগ্যে এরপ অতি প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ ঘটে দা বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল স্থ<sup>ৰ</sup>-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে দকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এই একটা বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া অদ্ভুত স্থুথ অমুভব করি।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্যা: বিষয়ের অসভা ভাবে নিরস্তর পরিপূর্ণ। বে সমস্ত অভুত বিষয় ও মনোছর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর লোক নিবাসী হইয়াও কোন চমৎকারময় স্থাচার স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অঃকরণে নিরস্তর যে সকল ভাবের আবিভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমগুল পর্যা-বলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব পরিবৃত স্থল ভাগ. সমুক্ত স্থিত দ্বীপ পুঞ্জ, চতুর্দিগাহিনী ননী ও উপন্দী, স্থানে श्वात नीतन-धातिनी शर्वा छ-एखनी, कम्मत छ छ्छातम, मुक्र छ প্রস্তবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রস্তবণ, তুযার শৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিমন্ত্র আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভুগর্ভ বিনির্গত, গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিনয়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়। চতুদ্দিক দ্রু করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্যাটন পূর্বক হিমগিরি-শিথরে উখিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিছালতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাত উৎপন্ন হইয়া অর্ণ্য সমুদার উৎপাটন করিতেছে, ও সমুদ্র-দলিলের করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করি-

ে তেছে। সর্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগ-রুক রহিরাছে। তিনি মনে মনে কত রাজা ও রাজার সংহার -रमरथन, कछ दी इ ७ विश्राद्य विषय वर्गन करतन, धवः कछ স্থানেই কত প্রকার রাজনীতির ধর্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্যা-লোচনা করিয়া স্থা থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তথন দেশবিশেষের জল, বায়, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, শাসন, বিছা, ব্যবসায়, স্থুথ, সভাতা, পশু, পক্ষী উদ্ভিদ, ধাত প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গৃহনে ভ্রমণ করেন, তথন কেবল কুক্ষ न्छ। खन्मापि भत्रमान्ध्या स्मीन्त्या माज मन्दर्भन कतियारे मस्हे थारकन ना, जाहार्रमंत मल, ऋक, भाषा, शब, शुक्र, कलामित অভান্তরে কীদশ কৌশল বিদামান রহিয়াছে, ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন কোন জাতি কি কারণে কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন জাতি দারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে. ত্রতংসমুদার পর্যালোচনা করিরা চমংকার-সংবলিত স্থামত-রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করি-বার সময়েই করণাময় প্রমেশ্বরের প্রমান্ত্রত কৌশল প্রতী্তি করিয়া ক্বতজ্ঞ হাদয়ে মনের সহিত ধন্তবাদ করেন। যে তিভিভাক্তর নিশীথ সময়ে অজ ব্যক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভূত স্থানে অবস্থান পূর্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্ব নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাও ভূপিওের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি,

কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সংবলিত অপরিসীম আকাশ--मार्ल প्रकल (वर्ण पूर्वात्रमान इटेटक्ट्, टेश किन्ना कतित्रा অস্তঃকরণ বিক্ষিত করিতে পারেন। তিনি বাদনাবত্মে চক্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্বত, গভীর গহার, উন্নত শিথর, গিরিছারা, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ উর্দ্ধ দিকে উথিত হইয়া চক্র-চতু

৪য়-পরিবৃত রহম্পতি, রুহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয় এর-পরিবেটিত শনৈশ্যর, যট চক্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চক্র-দ্বয়-সংবলিত নেপচ্যান নামক অপূর্ব্ব ভূবন দর্শন করিয়া পর্ম পুলকিত চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মগুলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড স্থ্যমণ্ডল পশ্চান্থাগে পরিত্যাগপুর্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্র লোক অবলোকন করত, অশুখালবন্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অদীম আকাশ-মণ্ডল পর্যাটন করিতে পারেন। গগনমগুলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানব জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদুর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সম্যাতি-রিক্ত পরমান্তত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশবের অথও রাজত্ব সর্বত্র প্রচারিত দেথিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ ষ্মতি মনোহর স্থুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার পরমোৎক্রন্থ নিক্পম স্থাথের উপমা দিবার আর ত্বল নাই, এ কথা অবগ্রহ স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জন করা যে, মন্ত্রের পক্ষে অবশ্র কর্ত্তব্য কর্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলভি তাহার এক প্রতাক্ষ প্রমাণ।

# চতুর্থ অধ্যায়।

--:--

## আগ্ন-বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম।

#### भातीतिक शादा-विशान।

আমাদের আয়-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর স্কৃত্ব ও স্বজ্ঞল রাথা দেইরূপ দ্বিতীর কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্তান্ত অমেষ-প্রকার স্কৃথকর ব্যাপারের ন্তায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভও আমা-দের আয়ন্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মন্ত্যুকে উৎক্রন্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি একপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া-ছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আয়োগ্য উপভোগ করা যায়।.

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক স্কৃত্ত। অপেকার স্কৃথকর
বিষর আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমৃদর সংসার
কেবল ভূংথের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগনমণ্ডল মেঘাছের হইলে পূর্ণ চক্রের স্থামর কিরণ প্রকাশ পায়
না, সেইরূপ, শরীর অস্তৃত্ব হইলে, শারীরিক ও সালসিক
কোনপ্রকার স্থাস্থাদনে সমর্থ হওয়া বার না। তথন অতুল
ঐশ্বর্ধা, বিপুল ষশ, প্রভৃত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ
প্রসন্ন ও মুখ্মপ্রল প্রকৃল্ল হর না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অস্ত্রী, স্কল বিষয়েই বিরক্ত; এবং কেবল রোগের চিস্তাতেই চিন্তাকুল। কত কট্নেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার হুঃথের

দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চির-রোগী ব্যক্তিদিগের শরীর
কিবল ছর্মই ভার স্বরূপ ইইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই
উদ্বিধ এবং সর্ম্মাই স্কুচিত-চিত্ত। আহার-বিহারাদি শরীররক্ষোপবোগী সকল ব্যাপারেই কুন্তিত থাকিয়া কোন ক্রমে
কঠ স্প্তে কালহরণ করা তাঁহাদের নিত্য ত্রত ইইয়া উঠে।
স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যদ্ধ না করা বে হৃদ্ধা, এই সমন্ত প্রত্যক্ষ শান্তিই
তাহার যথেই প্রমাণ।

পর্মেশ্বর মনুয়ের মনের সহিত শ্রীরের এরপ নৈকটা भवन तक्का किया कियारहर त्य भनीत खन्छ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও স্কৃত্ব ও ক্রিডি বিশিষ্ঠ থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল থাকিলে, শারীরিক স্মৃত্তাও সাতিশয় স্থলভ হয়। উভয়ের স্মন্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অস্ত্তা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল इहेल, भतीत्र भीर्ष इय, धवः भतीत श्रीष्ठ इहेल क्यांध-বিপুপ্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃত্তি কতকগুলি উৎকৃষ্ট রুত্তি ছর্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্থাবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্বাদা বিরক্ত ও কুর হয়। তথন আর তাহার মলে। হর মধুর হাস্ত দৃষ্ট হয় না এবং আর্দ্ধ-ক্ট স্থমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রত হয় না। প্রথর কুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে শরীর বল-হীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে. এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই মানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়-প্রকার পরি-· শ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচঙ त्रोत्ज গলन्तर्भ कटनतरत अविशास भथ भर्गाहेन कतितन, অন্তঃকরণ উত্তাক্ত হইরা উঠে, কিন্ত প্রাতঃকালে বিশ্বপতির

विश्व-कार्यात शतमां कर्या स्थानिया मन्त्रमान श्रुतः स्थान তল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিওক্ক আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত. বাক্তির স্মারকতা-শক্তি হাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শাস্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইরা কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি প্রবল হইরাছে। অতএব, যথন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকটা সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যথন শরীর স্বস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তথন জীবনরক্ষা, ধর্মা-রক্ষা, সুখ সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তবা হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা প্রমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রহা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে · স্থানররূপ স্বস্থ ও স্বজ্ঞা বাথা অব্শ্র-কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্র-কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্কুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি প্রম শ্রহাম্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্নি-শিথায় দগ্ধ করা অধর্ম হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকভাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা হন্ধর্ম হয়, তবে াধ্য সত্তে শারীরিক নিয়ম লজ্মন পূর্বক প্রাণ-ত্যাগ করিয়া এই সমন্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্রই অধর্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা नकल्वे श्रीकांत कतिया थारकन। जन-थरवन, अधि-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিম্ন শঙ্ঘন পূর্বক ক্রমে ক্রমে

দেহ নাশ করা উভরই তুল্য। কেবল শীঘ আর বিলম্ব
এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরমকারণিক পরমেশ্বর
আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত ভভকর নিয়ম
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।
না করিলে প্রতাবার আছে।

রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ প্রমেশ্ব- প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লজ্মনের ফল। শারীর বিধান-বিভায় সে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তাস্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-ম্বরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিরাছেন, এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে দমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্থান-দিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অন্তবর্তী হইয়া, স্থ স্থ শারীরিক কার্যা নির্বাহ করত, স্থন্থ শারীরে কাল্যাপন করে। অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চাললে অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বাস্তবিক বে বে বিষয়ে তাহাদের শারীরের সহিত আমাদের শারীরিক প্রকৃতির ঐকা আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্বাক তাহাদের তত্তদ্-বিষয়ের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান বিষয়ের বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া বায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তরা অভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছেন্ন থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অঞ্চ প্রকালন ও পক্ষবিত্যাস করিতে দেখি-মাছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যথন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জিত ও বিহাস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তথন তাহাদিগকে কেমন মুন্দর দেখার ও কেমন ফুর্তিযুক্ত বোধ ইয় ! গৃহত্বের গৃহস্থিত বিজ্ঞান পাত্রের লোমগুলি পরিষ্কৃত কু চিক্তণ করিয়া রাখে। ধেমুগণ কক বন্ধ ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বংসের শরীব লেহন করে। অখের , শরীর মার্জিত করিয়া না দিলে, তৃণাদির উপর লুটিত হইতে থাকে। বনের সমুদার পশুপক্ষীই পরিষ্কৃত পরিচ্ছের থাকে, কিন্তু মন্ত্রের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্তথা হইতে দেখা যায়।

বিতীয়ত:। তাহাদিগকে আহার অবেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অক সম্পায়কে যত চালনা করা আবশুক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাফ্ বস্তর এরপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবান্তৃদারে কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে যে জন্তুর যে যে থাতা নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাহাদের শরীর সর্ক্রাপেকা স্কুত্ত সবল থাকে। তাহারা মন্তুষ্মের ন্তায় পুনঃ পুনঃ অতিভাজন করিয়াও পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারী দ্রবা আহার করিয়াও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেখন প্রদন্ত সংস্থান বিশেষের বশবর্তী
হইয়া এইপ্রকার স্বাস্থাকর বাবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।
নির্যান্তরা দেপ্রকার জনাস্ত সংস্থার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু
পরমেখন তাঁহাদিগকে প্রথন বৃদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে বিবয়ের অভাব
পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধি সহকারে শরীরের স্থভাব,
প্রত্যেক অস্কের প্রয়োজন, এবং ঐ সকল অস্কের কার্যাের রীতি

নিরপণ পূর্বাক শারীরিক নিরম নির্দারণ ও পরিপালন করিরা অতিপবিত্র আবোগা-স্থব সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ েএ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেত্তে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের গাত্র চর্মে আর্ড, সেই চর্ম লোম-কূপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কৃপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দার স্বরূপ। প্রতিদিন নান করে প্রায় ॥/ ছটাক নিৰ্গত হইয়া থাকে। বদি লোম কৃপ ক্ষম হইয়া দেই সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে রভের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দ্বিত হুইলেই শরীর অন্তর্হ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার 🗴 জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ঠ ভাগ গাচ হইয়া লোম-কূপ সমুদার রোধ করে। অতএব, তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রকালনত মার্ক্তনা করা কর্ত্তর। যে বস্ত্র এ প্রকার হিন্দু-যুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিছে পারে, এবং যে বম্নের মধা দিয়া স্থেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম বৈমন লোম-কৃপ দার। শুরীরের নষ্ঠ পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, দেইরূপ, আবার বাহিরের বস্তও শোষণ করে। অতএব, গাত্র ধৌত ও মার্জিত না করিলে ছই প্রকার অনিষ্ট ঘটিরা থাকে। একপ্রকার এই যে লোম-কৃপ ক্ষম হওয়াতে অনিষ্টকর নষ্ট প্রাথ সকল শ্রীর হইতে বহির্গত হইতৈ পায় না, আর এক একার এই যে গাতে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত

করে। শরীরস্থ চর্দের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বন্ধ পরিষ্কত পুরিচ্ছন রাথা অবশু-কর্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন তাঁহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্হন, ইত্র ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ অস্থি, মাংসপেশী, মস্তিক প্রভৃতির স্থভাব ও প্রয়োজন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যার, স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর এই মনের অনতিশ্র চালনা করা আবিগ্রুক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাধা উচিত নহে, এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত চালিত করাও শ্রেণ্ণ নহে। উত্তরই দোব, উত্রেতেই শরীর কয় ও তয় হয়। স্কুশ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে স্কুত্ত ও স্কুল্ল বোধ হইরা অতি অপূর্ব্ধ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইক্সিন-স্থাসক্ত ভোগ-বিকাসী বাক্তিরা তদমুরূপ স্থাস্থাননে সমর্থ নহেন। তাহারা যাহাকে ইক্সিন-স্থা কহেন, তাহা শারীরিক স্কুতা জ্নিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিক্ষা।

সাংসারিক আচার বাবহারে এপ্রকার বিশুখলা ঘটিলছে, বৈ প্রায় সকলেই অঙ্গ সঞ্চালন বিষয়ক পুর্বোক্ত হুই দেশ্বৈর কোন না কোন দোষে বিপ্র আছেন। বনীদিপের মধ্যে অনেকে শ্রম বিনুথ হইয়া আলহাসলিলে শারীরিক সক্তন্দতাকে বিদর্জন দেন, নির্থনেরা ধনোপার্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া প্রমান্তঃ প্রায় করিয়া ফেলেন, এবং বিভাগীরা শারীনিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক অতান্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর শীণ ও জীণ করেন, ও তন্ধণো কেহ কেই চিন্ন-রোপী ইইয়া বহকটে সমস্ত জীবন বাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ের প্রবিষ্ঠ ইইবার কিছুকাল পরেই যে ক্রমে ক্রমে শীর্ন ইইডে দেখা ঝান্ন, তাহার কারণ এই। সেই সমস্ত বিভালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক সিন্নম প্রতিপালনের বিষয়ে বিশিষ্টর প দৃষ্টি না রাধাতে, এবং বিভালয়ন্থ সমস্ত ছাত্রফে শারীর-বিধান বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অব্ভ-কর্তব্য বলিয়া না জানাতেই, এই বহানধ্রে উৎপত্তি ইইয়াছে।

একনে বিষয় কর্মের বে পাকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা
আতান্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল
বিষয় কার্মেটি ক্লেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে
অবকাশ পান না। কিন্তু মন্থ্যের সকল প্রকার বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ও আমোদ
প্রমোদ করাও কর্ত্তর। তথাতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে
স্কন্ত ও সর্ক্রেটাভাবে স্থী হওয়া যায় না। মধন প্রম কার্মণিক
পরমেশ্বর ক্লপা করিয়া আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাম-প্রত্তি
প্রদান করিয়াছেন, তথন ত্রিবিদ্ধন বিষয়ে অসৎ প্রবৃত্তির
উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধ্যা। নির্দ্ধের আমোদ আহ্য
সাধন পক্ষে অভান্ত উপকারী ও সর্ক্রেটাভাবে বিধেয়।

1

এইরপে পরিপাক শক্তি শোণিত-সংস্কার প্রাকৃতি নানা বিষরের তন্ত্যস্পদান কর্মীরা পশ্চালিধিত নিয়ম সম্দার নিরূপিত হইরাছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও নির্দান বায়ু সেবন করা কর্ম্বরা; যে গৃহ শুক্ক, প্রশস্ত ও পরি-ফুত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই

बाम करा विरक्षत्र: महत्राहत मानक स्मयन करा अकंखिया: প্রতিরাত্রিতে ৬৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবল্লক; মনোমধ্যে উৎকঠা ও যন্ত্ৰণা উপন্ধিত হইতে না দেওছা, ও উপন্ধিত বিপদে, रिश्वारितक्वन कर्ता कर्डना। এই मंगुनात्र निश्चम প्रत्मश्रद्धत्र माकार আক্রা। অপর দাধারণ সকলেরই এই সমুদায় গুভনায়ক আক্রা প্রতিপালন করিতে যত্ননান থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে ভূমগুলে রোগের প্রাছর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানদিক স্বাস্থ্যালাভ ও তল্লিবন্ধন অশেষ প্রকার স্থােন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে কিছ কিছ অত্যাচার করিয়াও কতক দিন স্বস্থ থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে। প্রমে-খবের অথও আজা অবহেলা করিলে স্বথে থাকা যায়, এ অতি অর্ব্বাচীনের কথা। ঐ সকল ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ স্কস্থ ও বলিষ্ঠ, এই নিশিত্তে অধিক অত্যাচার ব্যতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন হয়না৷ কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহঃ শারীরিক নিয়ম • লজ্মন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল মৃত্য প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই মন্তাবিত নয়। আহা ! দিন দিন কত রূপ লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণবয়স্ক যুবকেরই স্কন্ধ বলিষ্ঠ শরীরকে অক্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায়। যৈমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা কুর্ত্তিত বা অন্ত কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রক্ষটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও ভদ্ধ হইরা যায়, সেই-রূপ, কত শত পরম রূপবান মহুদ্যের লাবণারূপ রুমণীর পুষ্প অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শাবীবিক নিয়ম,প্রতিপালনে হত-

বান্থাকিরাও সর্কান স্থ থাকিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। চর তাঁহার পিতা নাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার কির্মা জন্ম প্রহণ করিয়াছেন, নয়, আপলারা পূর্বে এমত অভ্যাচার করিয়াছেন, হব তথারা তাহাদের শরীর এক প্রকার ভগ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ হইলে পরেও, তাহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে বেমন স্থ থাকিতে পারেন, লজ্মন করিলে, ক্লাচ তেমন থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাগ্য-বিধান-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্ধ রা স্পষ্ট প্রতীক্তি হইতেছে, শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতি-পালন করা আমাদের কর্তিরা কর্ম। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়: ; সমুদায় বিভালতে ভদিবরক विष्ठा अधारत कहान कर्डवा, এवः धर्माभरमभक्तिराव अ ভাহা অবশ্রকর্ত্তরা নিতা কৃতা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। একনে যদিও তাঁহারা শরীর-রক্ষার্থ বজু করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু খাঁমতানুষায়ী অভ্যান্ত বিষয় যেরূপ ষত্ন সহকারে শিক্ষা দেন, শারারিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে তদমুরপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্ষণ বিশ্ব-কার্য্য পর্যালোচনা বারা পরমেবর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যত্দুর জানা গিয়াছে, তজারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে. শারীরিক । সাম্ভা রক্ষা করা আমাদের এক প্রধান কার্যা। সে कर्खवा मन्ना ना इटेल, ज्ञान कर्खवा यथाविधात मन्नामन कता -যার না। অভ্এব, শারীরিক নিয়ম পালন করা সর্বতেভাবে বিধেয়।

### ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন।

ধ্রমাঞ্জরন্তি সকল প্রবল ও পরিশোভিত করা 'দের আত্ম-বিষয়ক তৃতীয় কার্যা। ধর্মের পর আর भनार्थ नाहे। यिनि धर्मचक्रभ महातामक कार्य मगाना জ্ঞাত হইয়াছেন, •তিনি তদুর্থে অপরাপর সমন্ত বিষয় বিসর্জন দিতে পারেন। পরমেশর মহবের ধর্মপ্রতি সমুদায়কে সর্বাপেক। প্রধান করিয়াছেন, তাহাদিগকে উন্নত করিতে, ও নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশীভূত রাখিতে নিয়ত চেষ্টা করা কর্ত্রা। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম-বিষয়ক পুস্তক অধ **সচ্চরিত্র** লোকের চরিত্র-পাঠ, কীর্ত্তিমান মন্থ্যাদিগে কীৰ্ছি-অবণ ইত্যাদি বে কোন উপায়ে ধর্মের প্রতি শ্রমা ও উৎসাহ, এবং অধর্মের প্রতি অশ্রমা ও দ্বণা জন্মে. তাহাই কর্ত্তবা। আর, পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বান নিক্রষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি ছর্বল হয়, ভাষা দ্রবিভোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা সভা যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণানদীর প্রি নীরে অবগাহন পূর্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাশ্লিবার নিমিত্র সর্বনাই তৎপর থাকা উচিত। স্কুচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি স্কদয়-ভাণ্ডারে, এমন অমূল্য, ধন সংস্থাপন করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগাবান। তাঁহার মনোরপ মনোহর সরোবর স্থানির্মণ স্থ-সলিলে সর্বাদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিবর্জনই, ধর্ম, তদারাই ধর্মপ্রার্ত্তি উন্নত ও নিক্ট প্রবৃত্তি সংযত হন, এবং তদারাই ধর্মে
প্রার্থ্য প্রশাসন ও অধ্যে অপ্রান্ধ করে। অতএব আমানের ধর্মেনাতি ও
চরিত্র-শোধন বিবরে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত
কর্ত্তবা কর্মেন বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এ
স্থলে কেবল তুই একটা বিষরেন্দ্র প্রসঙ্গ করা
শ্বাইতেছে।

অনেকে अभीन-वाका-कथन, कथा-अनाकं পत्रुनिकाकत्रन, আমোৰ-বিশেষে সাতিশয় আসক্তি-প্রকাশ কুলোকের সংসর্গ ইত্যাদি সামাত সামাত কুক্রিয়া কুরিয়া তাদৃশ দোষ বোধ ও যথোচিত অনুতাপ করেন না, এবং তদ্বারা তাঁহাদের চরিত্র বে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহাও বিবৈচনা করেন না। গুরু দোষই হউক আর লবু দেষেই হউক, কর্তবোর অভাণাচরণ হইলেই অবর্গ হয়, তরিমিত্তে প্রমেশ্ব-সরিধানে সাপ্রাধ থাকিতে হয়। তি জিল, কোন ছম্প্রারতি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধর্মেতে অশ্রমা হাদ হইরা আস্ত্রিক বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিক্ট প্রবৃত্তি সকল চাঁরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। এক বার বে কুকর্মের অনুসান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাদুশ ঘুণা থাকে না। অধর্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভাব-সিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও মুণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশন্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তল্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইলা প্রতিক্ষণই সেই ছিলের আয়তন বৃদ্ধি হয়, 🕏 ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেতু ভগ হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী ভূমি-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়, দেইরূপ আমরা যত বার কুকর্মের অমুষ্ঠান করি, তাহার

প্রত্যেক বারেই ধর্মের প্রতি অত্তরাগ হ্রাম হইয়া অধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। এই রূপ অল্প অল্প অভাচার করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাণাসক হইতে পারে, যে অবশেষে যোর-তর কুকর্ম করিতেও আর সমুচিত হর না। এক সমরে যে বাক্তি যে কুকর্মের প্রদাস ভানিবা মাত্র অত্যন্ত খুণা ও বিশ্বর প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তি অভানের বশীভত হইরা অসম্বৃতিত চিত্তে অমান বদনে সেই মুণাকর কুৎসিত পাপে পুরুত্তী হইতে পারে। অতএব, বাঁহারা পুণোর পরম পবিত্র মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাহাকে হৃদয়াসনে স্থাপন করিতে অভিনাষ করেন, অতি সুমাত পাপকেওঁ লঘু জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্রন নহে। ফলতঃ যে লঘুপাপ হইতে ওঞ্তর পাপের উদ্ভব্ধ হয়, তাহাকে সামান্ত জ্ঞান করাই বা কি রূপে উপস্থিত হয়, তথন তাহা হইতে কি প্র্যান্ত বোর্তর পাপের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ন্তব্য, এবং বিবেচনা করিয়া তাহা, হইতে নির্ভ হওয়া বিধেয়া। বেমন পুলোতানস্থিত কণ্টকী লতার অন্ধুর উংপাটন না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল লতা উৎপন্ন হইয়া পার্মবর্ত্তী পুরুত্তক সকল নট করিতে পারে, দেইরূপ, পাপাভুরের ৾ম্ল উন্লুলন না করিলে অবশেষে তাহা হইতে অতি বুহতী অধর্ম লতা উৎপন্ন হইয়া চিত্তক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে। অতএব, কোন সমািত কুকর্মেরও একবার মাত্রও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করা কর্ত্তব্য।

পুর্বেই বিথিত ইইয়াছে, অধর্মের প্রতিসচ্চরিত্র বাক্তিদিগের বেপ্রকার স্বভাব-সিদ্ধ মুণা ও বেধ আছে,তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ।

व्ययर-नेश्नर्भ ७ मास्यत अक ध्यवन कात्रन । व्यथाचिकनिरगत সহিত সর্বাদা সহবাস করিতে বাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্মেতে বেরপ ঘুণা থাকা উচিত তাহ। ভাহারদের কথনই থাকনা। সভাব সর্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাস ও সামান্ত প্রবল নয়। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণাবান বাক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্যান্ত অসহ জ্ঞান করিয়া অদৎ-সংদর্গ বিষয়বৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তত্বারা, অধর্মের প্রতি মশ্রন। হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানা-প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও মাধু সঙ্গ অবলম্বন করা সর্বতোভাবে শ্রেমন্তর। সাধুদক্ষের গুণ অতি আশ্চর্যা। বেমন পর্ম শোভাকর পূর্ণচক্র স্থাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমগুলস্থ সমস্ত বস্তকে অত্যাশ্চর্যা অনির্বাচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেখর পদায়েণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণে ধর্মস্বরূপ ইংধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহ-বাদে বাহার অত্যন্ত অমুরাগ ও প্রম পরিতোষ জন্মে, এবং <sup>\*</sup> আপনার অন্তঃকরণকে দর্বনা প্রদান ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত ষত্র থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্মকে ছুর্গদ্ধব🎥 পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মোৎপাত বিশুদ্ধ স্থেসভোগে অধিকারী ইইতে পারে। পরম রমণীয়পুষ্পোদীন-স্থিত, বিশুদ্ধ বায়ু সৈবিত, পরিপাদী গৃছ-মধ্যে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, হুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, ন্যকার-জনক, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাদ করিতে অবশুই তাঁহার মুণা ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেঁই রূপ, যে ব্যক্তি আ্থা-প্রসাদ ও সাধু-সঙ্গ অমূলা সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লাভার্থে সর্বাদা যত্নবান থাকেন, এবং তাহা লাভ করিয়া প্রম প্রিত্ত আনন্দ-রস

অমূভর করেন, সে বাজি উপস্থিত ছ্তাবৃত্তির নির্ত্তি করিতে
অস্তান্ত অপেকার অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব কধশ্বের আক্রমণ নিরাকরণার্থ • অসংসঙ্গ প্রতিত্যাগ পূর্বাক সাধুসঙ্গ,
লাতে সতত সমন্ত্র থাকা সর্বাচোভাবে বিশ্বের।

আছা স্থা সাধন করা আর একটি আয়ু-বিষয়ক কার্যা। বে
কলে আপনার স্থা সৌভাগা সাধন করা অভাভা কর্ত্তর কর্মের
বিরোধী না হয়, সে কলে তদর্থে সেটা করা কোন ক্রমেই গৃহিত
নহে । যদি সকলেই স্থা স্থা-লাভ বিষয়ে য়য় ও অবহেলা করে,
ভবে সকলেই বিবিধ স্থা বঞ্চিত ও নানা ছাথে আকীর্ণ ইইয়া
সংসার-ধাম কেবল নিগানল ছাথ-ধাম হইয়া উঠে। অতএব
পরোগকার বেরূপ পুণা কর্ম, ধর্ম পথ অবলম্বন পূর্বক আছা-স্থা
সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্ব্য কর্মা, তাহার সন্দেহ নাই।

যথানিয়মে শরীর ও মনের চালনাই স্থের মূল। আনাদের প্রেল্ডেক অঙ্গ, ও প্রেলের মনোর্ভি স্থ্য রত্নের এক এক আকর স্কুলণ। করণামর প্রমেখরের নিরমান্ত্রদারে তাহালিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক স্থ্ ও সংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত ইউয়া যায়। পরনেশ্বর মানব জাতিকে বে মমন্ত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বুভি প্রদান করিয়াছেন, সম্লায় বাহ্য বিষয় তাহাদির সম্পূর্ণরূপ উপযোগী করিয়া স্টে করিয়াছেন। সেই সক্ত বিষয়ে তাহাদিরকে নিয়োজিত করিয়া স্থ সক্তলতী শাভ করা সর্বতোভাবে কর্ত্তরা, শরীর সঞ্চালনের বিষয় শারীরিক স্বাস্থা-বিধানের প্রসঙ্গন্ধ। লবিও হইরাছে, এবং প্রধান প্রধান বৃদ্ধির ও ধর্মপ্রিভি পরিচালন পূর্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্মরূপ অম্লা নিধি লাভ যে অত্যাশ্রম্থ অনির্ক্তিনীয় বিশুদ্ধ স্থাবের সম্প্রালক, তাহা-ও ইলিপ্রের্জি প্রিতিপ্র ইইরাছে। ইলিয়র্জি ও নিক্ট প্রের্জি

ন্ধনিত বিহিত পুৰেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীখর জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত ব্রত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া স্থপ্রেভাগ্য লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই, তিনি ভাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রির ও এক ১এক নিরুষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্যাপ্ত স্থথের স্মাধার করিয়াছেন। বসন্তকালে যথনু পৃথিবী নানা রূসে পরিপূরিত হইন। পরমরমণীয় পূষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্পভারাবনত তর্জাখা সকল স্থমন মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণ পুরুষক চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে ও বৃক্ষশাখারত বিহল্প সকল মুভ্যুতঃ শাখা পরিবর্তন পূর্বাক মধুর স্বরে মনের স্থাপান করত পথিকের মন হল্ল করে, তথন যাহার নেত্র উন্মালন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণে-ক্রিয় ও ঘাণেক্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অস্তঃকর্ণ স্থামত -রুদে অভিষক্ত না হইয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে। ভারামুগত ·থাকিয়া নিরুষ্টপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্বক ধন, মান ও যশ উপার্জন করা অংশন স্থথের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্ব্বক স্থা নোভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গঠিত নয়। প্রত্যুক্ত, স্বকীয় সুথ সম্পত্তি সাধন অ্সাক্ত গুরুতর कर्डवा माधरनत विरताधी न। इहेरल, उमर्र्थ राष्ट्री कता मर्व्वरजा-ভাবে বিশ্যে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্বাদা বৃদ্ধিবৃত্তির ও ধ্বৰ্মপ্ৰবৃত্তির বশীভূত রাখা আবিশ্বক্; নতুবা আোহ-কুপে পতিত হইয়া পাপ-পক্ষে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসকৃসপ্রদায় সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ন্ত্রথ বিষবৎ পরিতাজ্য বলিয়া উপদেশী প্রদান করেন; কোন কোন সম্প্র-দায়ের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ-সাধনকে ইন্দ্রিয় সংয্য জ্ঞান করিয়া ইক্রিয়-হার রোধ করিবার চেষ্টা করেন, কেছ বা শরীর ডফ ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্মদাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু পরমেশ্বর মন্ত্রেয়ের বেরপে স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবি-শেষ মনোবোগ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দয়াদাগর বিশ্ববিধাতা দয়ী করিয়া আমাদিগকে যে সমস্ত স্থ্য-সভ্রোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা সক্তত্ত ভিত্তে স্বীকার ও সন্তোগ করা করিবা। সক্ষ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করণার্থ চেষ্টা করিলে, তাহার অপার কারুণা স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জ্ঞা

উপস্থিত প্রস্থাৰ সমাপন করিবার পূর্বে আর একটা বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। স্থা-স্থান্তি বেমন ছুর্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেকর। মনের স্থান্তিরেকে ধন, মান, সন্থান সকলই বৃথা, কিছুতেই স্থান্থ হুরা বার না। কত শত ব্যক্তি জাতুল-শ্রেগাবান্ ও প্রবলপ্রতাপান্থিত হইরাও নিয়ত এরপ উৎক্টিত ও উত্তাক বে, কিছুতেই তাহাদের স্থান্তির এরপ উৎক্টিত ও উত্তাক বে, কিছুতেই তাহাদের স্থান্তির করিবার সন্থানা নাই। কাহার্থ্য বা কোন ছ্রাশা পূর্ণ না হুইলো স্বিরতই অস্থা ও উৎক্টা থাকে। কেহ বা কোন অসক্তি সক্তাক করিয়া স্ক্রিন সন্থানিতি লান্তিম্পুত্রক ক্রিজনক ব্যাপার স্বরণ করিয়া স্ক্রিন সন্থানিত লান্তিম্পুত্রক করিয়া স্ক্রিন সন্থানিত। কেহ কেহ এরপ ছুরাকাজক, যে কিছুতেই তৃথ্য নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদর্কি হুইতে থাকে, লাল্যারূপ আগ্রিশ্বা ততই প্রজ্ঞিত হুইয়া ভাহাদিগকে নিরন্তর দল্প করিতে থাকে। ভুভাভভ দিন কণ লগ্ন ঘটিত কুন্ংস্কার ও অন্তাকী প্রকার অম্লক সংস্কার সন্থেক সন্থের সন্থের সন্থের হুইয়া থাকে।

অনেকের স্বভাব দোষ এক্লপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস ধারা ঐ উভ্যের অনেক হাদ করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহা দর হইতে পারে। আর সস্তোষ উক্তরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সম্ভোষ অপেকার স্থতনক এবং অসভোষ অপেক্ষার চুঃথজনক আর কিছুই নাই। মুমুগ্র, সকল অবস্থাতেই সম্ভোষরূপ স্পর্মাণি দারা স্থামরূপ মর্ণ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপরুষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে হৃংথ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সম্ভষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থার থাকিলে, আরু বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হর, অপরিক্লত, অপরিশুক্ষ, সৃদ্ধীর্ণ গ্রেছ বাস করাতে শারীরিক স্থান্ত্য ভগ হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সম্বতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করা-ইতে এবং পুত্র ও কন্তাদিগকে উত্তমন্ধপ বিচ্ছা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সম্ভষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্তে যত্ন। করা কোন রূপেই শ্রেষ্কর নছে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে প্রমেশ্বরের নিয়ম লজ্মন করিতে হয়,দে অবস্থায় দস্তই থাকা কণাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহে। সম্ভোষের যথার্থ লক্ষণ এক্সপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতাত্মারে ভূমরাত্বগত coঠা দারা যত দূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ঠ ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈৰ্ঘ্য অবসমন পূৰ্বক স্থিৱভাবে সংসার্থাতা निर्कार कतारे यथार्थ मत्साम । এরপ मत्साम ऋर्थंत स्रामग्र ।

### পঞ্চম অধ্যায়।

#### ় গৃহ-ধর্ম।

আয়ু-বিষরক কর্ত্তব্য কর্মের বিবরণ করা গিরাছে, একণে অন্তের প্রতি ধেরণ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিধয়ের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যেমন ঘটিকা মদ্ধের প্রত্যেক চক্র প্রকৃত্বথাকিয়াও পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ, প্রত্যেক মন্ত্র্যা শ্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানাপ্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই কোলাইল-পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জন সমাজ একটি স্থশুঝলাসম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র শ্বরূপ, প্রত্যেক মন্ত্র্যা তাহার এক এক চক্র শ্বরূপ, সেই সমস্ত্র মানবরূপ চক্র পরস্পর সংশিষ্ট্র থাকিয়া কার্য্য করে, কদাপি শ্বতন্ত্র থাকিতে প্রস্থের না।

ুপরস্পর মিলিত ইইয়া কার্য্য করা মধুম্ফিকার সভাব।
বিল এক একটি মধুম্ফিকা এক একটি প্রশন্ত পশ্ভায়ানে
স্থাপিত হয়, স্বতরাং প্রস্পর সাক্ষাৎকার ও একত সহবাস
করিতে না পারে, তাহা ইইলে অপর্যাপ্ত আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত
ইইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের সভাবসিদ্ধ শক্তিসহকারে সমবৈত বত্র দ্বারা ষেক্রণ স্থপ সন্তোগ ও কার্য্য সম্পাদন করিবার
সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্রই অস্থে
কাল বাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মসুযোর বিষয়ও

অবিকল সেইরূপ। জগৎপাতা জগদীখুর আমানিগকে ভক্তি, স্নেহ, নরা প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোরতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার অভাবানি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত জানিতে পারা যায়, সমাজবদ্ধ হইয়া প্রার্থ ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মন্ত্যের পক্ষে শ্রেয়ংকর, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে। সমাজবদ্ধ থাকিয়া পরম্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তিবিয়ের বিচার করা হাইবে। তর্মধ্যে প্রথমে গৃহ-ধর্মের বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা গেল।

কাম, অপতামেহ, আসদলিপা এই তিন প্রবল প্রবৃত্তি থাকাতেই, আমাদিগকে গৃহী হইতে হইয়াছে। 'এই সমস্ত প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উৎপাদন ও পরশ্পর একত সহবাস করণের বাসনাহয়, এবং উদাহ বন্ধন যে অত্যন্ত শুভাজনক ও স্থ-দায়ক তাহা বৃদ্ধির্তি ও ধর্মপ্ররুতি দারা নিঃসংশয়ে নিরুপিত হয়। অতএব, যথন প্রমেশ্র অনুপ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত ভতকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তথন আমাদের উদাহস্ত্তে সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন পুরক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদার প্রতিপালন করা জাঁহার সম্পূর্ণরূপ অভিপ্রেত ও আমা-দের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদাহ-বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্ত্রী পুরুষে একত্র সহবাস করা যে কেবল মনুয়েরই স্বভাব-সিদ্ধ এমত নয়। উন্ধাৰ্মৰী, বহু বিড়াল, কপোত, চটক, চকুবাক প্ৰভৃতি অনেক জন্তু যুগবন্ধ হইয়া একত সহবাস করে। . অপত্য উৎপাদন ও পুরিপালনের কাল অতীত হইলেও, তাহারা পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ হইরা একত অবস্থিতি ও একতা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মনুষ্মেরও তদন্তরপ প্রবৃত্তি থাকাতে, কি আসিয়া, কি ইয়ুরোপ কি আমেরিকা সর্ব্যাই উদাহের রীতি প্রচলিত দেখা বাব। হিন্দু, চীন, প্রীক, পারসীক প্রভৃতি সমুদার প্রাচীন ও আধুনিক সভা জাতিদিগের মধ্যে এই ঈব্রাছ্মত প্রিত্র প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সুকৌশল-সম্পন্ন স্থনর, নিরম কি মহোপকারী! স্বজাতীয় এক বস্তু হইতে অক্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সন্মত্র ৰলবং। তুৰ, গুলা, লতী, বৃক্ষ, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্ৰভৃতি व्यास्विविध मंत्रीती वस्त्र এই नियमत व्यक्षीन थाकिया निन निन স্বজাতির স্থা। বৃদ্ধি করিতেছে। মানবগণ এই বিবাহরূপ বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও স্থপূর্ণ হইতেছে। কত কত পতার্ত বনস্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জনশৃত্ত দ্বীপ শতাব্দ গত না হইতে হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয়-ব্যাপারের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইতেছে যে সমস্ত মানবজাতি অধুনা পৃথিবীর এক-প্রাস্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্যান্ত অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। তাহাদের জনাকার্ণ জন্মভূমি এক কালে মনুষ্য-সম্পর্ক-শূক্ত অরণাবং ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। প্রমেশ্বর কেমন স্ক্র স্তা সঞ্চার করিয়া কি মহৎ মহৎ ব্যাপারই স<del>স্পের</del> ৠরেন ! তাঁহার কি আশ্চর্যা কৌশল। কি অচি ৯ জ্ঞান।

তিনি উদ্বাহ-বিষয়ে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাথিয়াছেন, সেই সমুদায় সম্যক্ প্রকারে পালন না করিলে, মহুযোর উদ্বাহ-সংস্থার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়ুনা। এক এক করিয়া তৎসমুদায় নির্দেশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারেন, ঐ সমস্ত এখনিক নিয় মের বিরুদ্ধাচরণ এতদেশীর লোকের এতাদৃশ দার্রণ ভ্রবস্থার বুলবৎ কারণ।

প্রথম নিয়ম।-ক্তা ও পুত্রের পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞার হওয়া আবশ্রক। যাহাদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বন থাকা উচিত, অহরহঃ এক গ্রহে একত্র সহবাস করা আবশুক, একনতাবলম্বী হইয়া সমূদায় গুহকর্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, তাহাদের পরস্পর প্রণায়-সঞ্চার ও পরস্পরের চরিত্রাদি নিরূপণ ব্যতিরেকে উদ্বাহ পাশে-বন্ধ হওয়া অত্যন্ত যুক্তি বিক্**ন্ধ ও নিতান্ত অসঙ্গত** তাহার সন্দেহ নাই। এ প্রকার বিরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক ও অশেষ অনর্থের মূল। बाहाদের বৃদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তাঁহার। আর এই অশেষ দোষাকর কুব্যবহারকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এই দারুণ-ছঃখ-দারক ছুর্নীতি এতদ্দেশস্থ কত দম্পতির যে কি পর্যান্ত কলহ-জনক ও ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠিলাছে, তাহা বলিবার নয়। পাণিগ্রহণকালে কল্লা পাত্র উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না। বিশেষতঃ, এদেশের ভদ্র লোকদিগের যে প্রকার অল্ল বয়দে বিবাহ হইরা থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাও জন্মে না। আর পিতা মাতাও পাত্র ক্যার कोनी श्र-मर्याामा-विषय राजान पृष्टि तारथन, जाहारमत खना खन বিবেচনা করা তাদশ আবশুক বোধ করেন না। ইহাতে যে এ দেশে অনেক দম্পতিকে অসম্প্রীতি-রূপ অগ্নিশিখায় অবিরক্ত দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চর্যা কি ?

পরম্পর বিরুদ্ধ-স্থভাব ও বিপরীত-মতাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভরকেই যাবজ্ঞীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগা, করিতে হয়। মানসিক ভাব ও অভিপ্রায় বিষয়ে কিঞিৎ বৈল-ক্ষণা থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অন্তথে কাল যাপন করিয়া থাকেন। যদিও প্রথম উপ্তাম তাহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরমন্ত্রনার ভার্যার কুন্ত্রম-সদৃশ মনোহর লাবণাও অবিলম্বে মলিন বোধ হয়, এবং দেই প্রগাঢ় প্রণয় রমও ক্রমে ক্রমে শুক্ত হইরা যায়।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস্থাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সতাবাদিনী ও ধর্মভীতা হন, তবে তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া সর্বনাই ক্লেশামুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদুচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া, কোনক্রমে সংস্কার্যাত্রা\*নির্বাহ করিতে পারিলেই, আপনাকে স্থণী ও চরিতার্থ বোধ করেন, কিন্তু তাঁহার চির-সংচরী ভোগাভিলাযিণী পত্নী পর্যশোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্গেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে ঐ উভয়কেই মনোহঃথে হঃখিত থাকিয়া অসম্ভই মনে কালকেপ করিতে হয়। বিভাবান উদার-স্বভাব মহাশার পুরুষের শহিত বিভাহীনা, কলহ-প্রিয়া, কুদাশ্যা রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়। অশেষ ক্লেশের বিষ্ণা। এ বিষয়ের উদাহরণ-সংগ্রহার্থে অধিক আয়া-- সের প্রয়োজন নাই; এতদেশীয় অনেক বিদ্বার্থী ব্যক্তিই এ . বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল,। বিভাষান্ পতি মানবজন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিয়ের অরুশীলনে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত থাকেন, স্তরাং মূর্থ স্ত্রীর সহবাদে কোন ক্রমেই তাহার মনস্কৃতি জন্মে না এবং জ্রীও পতির ভিন্ন মত দেখিয়া

অসং দ্বাষ বই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী বৈ সকল কার্য্য অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্ট পত্নী তাহা অবশু কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ধর্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশন্ন অনৈক্য বশতঃ একের অতিশন্ধের সরমপূজনীয় পদার্থও অন্তোর উপেক্ষা ও অনাদরের আম্পাদ হইরা উঠে। এক্ষণে এতদেশীয় বিভাবান যুবকমগুলীর মধ্যে এক্ষপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও ছপ্রাকৃত্তির কারণ হইরা উঠিরাছে। ইহাতে, এমন যে স্থলভ্নস্থ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-ক্রপ-বিষয়-বিষ-দ্বিত হইরা সর্ব্বন্ধ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-ক্রপ-বিষয়-বিষ-দ্বিত হইরা সর্ব্বন্ধ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-ক্রপ-বিষয়-বিষ-দ্বিত হইরা সর্ব্বন্ধ স্থাপ দারণ বোগ উৎপাদন করে।

বিতীয় নিষম।—শরীরের পূর্ণবিস্থা উপস্থিত না ইইলে, এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্ত্তী ইইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তবা নয়। যেমন, বীজ পরিপক্ষ না ইইলে, তচুৎপন্ন রক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ, অন্ন ব্যমে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণবিস্থা না ইইতে ইইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্যা-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, যে সময়ে মনুয়ের নিক্ষী প্রবৃত্তি প্রকা থাকে, এবং বৃদ্ধিরত্তি ধর্মপ্রবৃত্তি সম্পান সমাক্ রূপে পরিপদ্ধ ও পরিশোধিত না হয়, তাঁহার সে সময়ের সন্তান অপেকার ত পরিশাধিত না হয়, তাঁহার সে সময়ের সন্তান অপেকার ত পরিণ বিরুদ্ধ নাই। অতএব, কি স্ত্রী, কি প্রক্র, অন্ন ব্যমে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবৃত্ত প্রশ্ন প্রধান প্রতিকল। যেমন, এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্তান্থ নিক্টবর্তী গৃহও অগ্নি-সংযোগে দেশ্ব হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ বারা অন্তান্থ অনেক পাপের উৎপত্তি ইইয়া থাকে।

যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বৰ ও কলা মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিরার রীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকা-तिक अश्रीत्वामननी जक्रव-वयन खी ७ श्रुक्व तिश्र-विरम्द्यत বণীভূত হইয়া, অযোগ্য পাত্র বা কন্তার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক চির জীখনের ছঃথত্ত সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ-লাবণা ও হাস্ত-কৌতুক দর্শনে একেবারে विसाहिक इटेग्रा यान. जंदर जनीय खना खन विषय विस्मय অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পারের প্রার-পাশে বন্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়েব দোষ ভ্যা-চ্ছাদিত অগ্নির স্থায় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কাল-ক্রেরে প্রকাশিত হুইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদ্বেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতির যৌবনদশার এই প্রকার প্রণয়াস্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নি ফুলিঙ্গ আবিভূতি হইয়া তাহাকে শুক্ষ করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিভাশিকা ও বহুদর্শন দারা বৃদ্ধিবৃত্তি পরিপক ওঁ পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ঠ-ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্রা-ছঃথ বালা বিবাহের আর একটী বিষময় ফল! এ দেশের ভদ্র লোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুত্র পোত্রাদির বিবাহ দিরা থাকেন, তথন তাহাদের কার্যক্ষম ও উপায়ক্ষম
হন্তরা দূরে থাকুক, বিবাহরূপ বন্ধন তাহাদের বিভাশিক্ষারও
এক প্রবল প্রতিবন্ধক হুইয়া উঠে। তাহারা বিভা ও বাবনার
শিক্ষার কাল পায় না; অর কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া
অত্যন্ত ভারগ্রন্ত হইয়া পড়ে। তথন জ্ঞানামূশীলনই বা কোথায় ?
ধর্মালোচনাই বা কোথায় ? স্বদেশের মঙ্গল-চিস্কাই বা কোথায় ?

জীবিকানির্বাহোপযোগী বাবদায় শিক্ষা না করাতে, পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনে অসমর্থ ইইয়া কটে হাটে দিনপান্ড করিতে হয়। কি আক্ষেপের বিষয়্ণ পরিবার-প্রতিপালনের উপার অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, ইহা এ দেশের লোকেরা লমেও একবার অরণ করেন না, এবং এই পরম শুভকর ঐশরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে, পরম স্থায়বান্ পরমেশ্বর সয়িধানে সাপরাধ থাকিয়া বংপরোনার্ত্তিরেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাহারা ইহা বিবেচনা করেন, আর না করুন, অথিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অথপ্তা নিয়ম লজ্মনের কল অবশ্রুই মুলিত হয়, তাহার সদ্দেহ নাই। তাহারা যাবং জগদীশ্বের নিয়ম-প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদম্বারী ব্যবহার না করেন, তাবং তাহাদিগকে তিরবন্ধন নানাপ্রকারে হঃথ ভোগ করিতে হইবে। বালা বিবাহ যে মহাপাতক এই সমন্ত প্রতিফল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত; স্কৃতএব তাঁহীদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্নাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মন্থ্যের বয়োর্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইকে থাকে; এ নিমিও সমবয়য় ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও প্লতি এক-রূপ হইরা পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইবার অধিক সভাবনা। তাঁহারা যেমন পরস্পারের ভাব গ্রহণ এবং প্রয়োজনাপ্রয়োজন আন্ত অন্তর করিতে পারেন, অসম-বয়য় ব্যক্তিরা সেরপ পারেন না। ভর্ত্তা ও ভার্যার বয়ঃক্রমের পরস্পর অধিক ন্নাধিক্য হইলে, স্তার বয়্ল ভাব সন্থার হইবার সপ্তাবনা থাকে না,এবং পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার হইবা, সন্তানও স্বলক্ষণ সম্পন্ন নির্দোধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এনেশীর পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উবাহ-দংশ্বার বিবরে অধিকার আনছে, কিন্তু জীগণের বিবাহ কাল নবম বর্ষ পর্যাপ্তই প্রশস্ত । কোন কোন বালিকা যে দশম বা একাদশ বং-দর পর্যাপ্ত অবিবাহিতা থাকে, সেও গৌণ কল্প। এই নিমিত, ৪০।৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তিও নবম বাদশম ব্যীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন এবং তত্ত্বারা আপনার অস্থ্যটনার স্ত্রণাত্ত্বকরিয়া সন্তানের বিক্লম স্থভাই উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বালা বিবাহ এক মহাপাপ। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার দারিন্দ্রা, মূর্থতা ও উৎকণ্ঠা, এবং সস্তানের ছর্ম্মলতা, নির্মীর্যাতা ও দর্মাংশে নিক্কই স্থভাব প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্তু আমাদের দেশস্থ লোকের কি বিষম লাস্তি! তাঁহারা এই অশেষ-দোরাকর দেশাচারকে বিধি বিহিত বিশুক্ষ ব্যবহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহা খুণাকর কদাচার সর্মাশের হেতু স্বরূপ, তাঁহারা তাহা স্থা সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম স্থায়নান্ পরমেধরের শুভকর নিয়ম লঙ্খন করিলে, তাহার সমূচিত শান্তি অবশ্রই ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত, আমারা বহুকালাবিধি এই ছম্ছেফ কুরীতি পাশে বন্ধ থাকিয়া যথোচিত কেশু প্রাপ্ত ইইতেছি। এই কুপ্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নির্মাণিত না করিলে, আমাদের কোন ক্রমেই আম্ব্রু প্রত্রা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের স্থা সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আমারা পুরুষে পুরুষে সীনাবস্থা ও উচ্ছেন-দশা প্রাপ্ত ইইতে থাকিব।

পূর্বে ভারতবর্ধের উদাহ বিষয়ে এপ্রকার কুংদিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যথন শ্রেষ্ঠ বর্ণোন্তব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেই বা ছাত্রিশ, কেই বা চরিবশ, কেই বা অষ্টাদশ, কেই বা দাদশ বর্ধ বেদাধায়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যথন
জীদিগের বেজারর প বর গ্রহণ এবং বিধবাদিগের প্নঃসংস্কারের
প্রথা প্রচলিত ছিল; তথনকার হিন্দুরা একণকার কুসংস্কারাবিষ্ট লষ্ট স্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষার সদাচারী ও সংপথাবলম্বী ছিলেন
তাহার সন্দেহ নাই। তথন উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ অধ্যাজনক
অত্যংকট নিয়ম বলবং ছিল না, স্কতরাং উজ্জনিত ছঃখ ও যাতনাও তথন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একণে তাহার
সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটিয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অবেশমুথ
হইতে হয় বে, স্থান-বিশেষে বর্ণ বিশেষের সন্তঃ প্রস্কৃত শিশুর
বিবাহের বিষয় প্রত্যাবিত, এবং ছই তিনুমাদের বালক বালিকার
উন্নাহ সম্বন্ধ নির্বন্ধ হইয়া থাকে।

জর্মণি দেশে এ বিষয়ে এক পরম-শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথার পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বংসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না। তদ্ভিম, পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবার মানস করেন, তাঁহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সংমর্থ্য ও উওরকালে অবস্থোয়তির আশা ও সম্ভাবনা আছে কি না, শাদ্ভিরক্ক ও ধর্ম্বাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশেও তদহুরূপ কোন নিয়ম নির্দ্ধিরিত থাকা আবক্তক, নতুবা কোন কালে আমাদের প্রির্দ্ধি প্রথোয়তি ইইবার সম্ভাবনা নাই।

<sup>\*</sup> यश्यता इहेगात श्रथा।

<sup>া</sup> সন্তান গতে থাকিতেই পিতা মাতা আছে শিশুর পিতা মাতাকে কহিল থাকেন এবার আমার কন্তাহইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কি পুণাও লক্ষার বিষয়!

. বাল্য বিবাহের স্থায় বার্দ্ধকা বিবাহও গুরুতর পাতক। শরীর ও মনের পূর্ণাবস্থা প্লাপ্তি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন कतिरत, तम मुखान त्यमन वनवान अन्वीर्यावान इम्र नां, मिटेक्नभ, বন্ধকালের সন্তানও স্বল ও সতেজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি পুরাতন জীর্থ বীজ বপন করিলে, তাহা মূলেই স্কুলিত হয় না, যদি অঙ্কুরিত হয়, তথাচ তাহা হইতে কদাখি বহু শস্তোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ উংপন্ন হয় না। সেইরূপ, প্রাচীন বস্থায় উদাহ-বন্ধনে वक इट्टेल, निःमञ्जान इटेंटा इस, यनि मञ्जान खत्या, त्म अभीन-कीरी कीर्न दश्र श्राश्च इंदेश कान ज्ञारम करहे किन गांशन করে, অথবা অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া অপ্রী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। সচরাচর এরপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে যে,জরাগ্রস্ত জনক জননী,সস্তানের বিত্যা-শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা ও জীবিকা-নির্দারণ না হইতে হইতেই, মৃত্যুমুথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, বে সময়ে শরীর সবল ও মনের বুত্তি সমুদায় তেজ্বিনী থাকে, তদ্ভিন্ন অন্ত সময়ে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক জন প্রাচীন হইলেও এই সমস্ত শাস্তি ঘটনার সন্তাবনা থাকে। যে সকল দেশে স্ত্রীজাতির পুনঃসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় স্বাচর এ প্রকার ঘটে, যে, যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতির সহবাদে অবস্থিতি कतिया वक्ता रहेया थाटक, मार्ट खीरे भटत अन्न अल-वयस वाकित পानिश्रहन कतिया मञ्जान छे९भानन कतिएक भारक।

ভর্তা ও ভার্যা। উভরের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্ত জন যৌবনাবস্থ হইলে যে, তাহাদের পরক্ষার সম্প্রীতি সঞ্চারের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না, এ বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইরাছে। তক্ষণ-বয়স্থ পতি প্রাচীনা ভার্যাতে, এবং তক্ষণী ভার্যা বৃদ্ধ পতিতে পরিতৃপ্ত না হইরা অসত্তোষ প্রকাশ ও বাভিচার-দোষ অবস্থন করে, এবং তত্থারা দ্বেষ ও ঈর্বানল প্রছলিত হইয়া অহরছ: উভরকে দক্ষ করিতে থাকে।

কন্তা পাত্রের বয়:ক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্তব্য, নানাদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ ব। অসম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, এবং স্ব স্ব বৃদ্ধি সাধ্যাত্মসারে তরিষয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। লাইকর্গদ্নামক গ্রীশ দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ निव्रम करतन रय, भूकरवत ७१ वश्मत ववः करमत भूर्स्व अवः जीलां कि ३१ वरमत वशःकत्मत्र शृद्ध विवाह कता विद्धत्र नहह। এরিষ্টল মামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন যে. श्वीरलारकत अष्टीनम वर्ष वम्राक्रम ना इट्टेल विवाह इख्या উচিত নছে। প্লেটো এই প্রকাব ব্যবস্থা দেন, বে, পুরুষের পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বংসর পর্যান্ত এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ অবহি ৪০ বংসর পর্যান্ত সন্তানোৎপাদনের নিরূপিত কাল। আগ্রিদ নামক রোমরাজ্যেখরের রাজস্কালে রোমজাতির মধ্যে পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা ৫০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক ৰয়ত্ব হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। ভারতবর্ধ-প্রচলিত মনুদংহিতার মতে প্রমারুর প্রথম ভাগ বিভা-শিক্ষায় ক্ষেপ্ণ করিবেক, বিতার ভাগে নার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্তা ধর্ম পালন করিবেক, পরে জরাগ্রন্ত হইলে গৃহ-কর্মা পরিত্যাগ পর্ম্বক নির্জ্জন বনবাস অবলম্বন করিবেক। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে। ডাক্তার হিউক্রও কহেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বংস্র বিবাহের মুখ্যকাল। তদপেক্ষা অল্ল-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গা**র্হস্থ্য** ধর্ম পালনে দক্ষম হওয়া স্কুক্ঠিন তাহার সন্দেহ নাই।

সকল দেশে ও সকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক্ একরূপ নিয়ম

নিরূপিত থাকে, ইহা আমাদের অভিমত নহে। সকল-দেশীয় मकन राक्तित नत्रीतात भृगीवन्दां এक मस्तत मन्नत हत ना, धवः সকলের সম্ভানোৎপাদিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক সময়ে নই হয় না। আমাদের দেশের তার উষ্ণ দেশের অবলা-দিগের ১০। ১২ বংসর বয়সেই সম্ভানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হুইতে পারে। ক্ষ. নরোয়ে, আইদলও প্রভৃতি শীত-প্রধান-्नभीय **अत्नकात्नक जी**टनारकत, ১৮, ১৯, अथवा २० व९मत ववःक्रम ना इटेल, मञ्जातारभाषिका भक्ति उर्भन्न दव ना। সচরাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০।৬১ বৎসরের অধিক হইলে আর ভাগার সম্ভানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামস পরে নামক স্থাপিদ্ধ नीर्घ-জীবী ব্যক্তি ১২০ বংসর বয়ংক্রমে निवाह अवः ১৪० वरमत वयः कस्म छ जीमहत्यान कतियां हिलन । লহ বিল নামে এক ফরাশিশ ১৯ বংসর বয়সে ছার পরিগ্রহ করিলা ১০২ বংসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিলাছিলেন। প্রায়েই পঞ্জাব বংদরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম রহিত इरेश थारक। किन्न श्लीनि निश्चित्रारहन, कर्निनश नारम এक जीत ৬২ বংসর ায়দে সন্তান জন্মিয়া ছিল। বেলেম্বদ নামে এক জন চিকিৎসক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রীর প্রাপববেদনার সময়ে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তর হেলর ছুই স্ত্রীর বুক্তান্ত লেখেন, একজন ৬৩ আর একজন ৭০ বংসরের সময়ে সন্তান প্রস্ব করিরাছিল। অতএব সকল দেশের দকল ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি একরপ নহে। স্বতরাং সকল দেশী। সকল ব্যক্তির পক্ষে ঠিক একরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই অশেষ গুভনায়ক অথও নিয়ন প্রতিপালন করা কর্ত্তবা, যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণাবস্থা না হইলে এবং জরাবস্থা অথবা জরাবস্থার কাল

নিকটবর্ত্তী হইলে উবাহ-ছত্তে সংগুক্ত হওরা কোন রূপেই শ্রেমন্তর নম।

তৃতীয় নিয়ম।--পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কক্সা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়ম প্রায় নর্ক্ত-ব্যাপি। এই প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে, একণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপযুগপরি এক প্রকার শস্ত বপন করিলে তত্বংপর শশু ক্রমে ক্রমে অপরুষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্ট্রের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র অক্তথা নাই। প্রস্পার-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিরা ধারাবাহিক রূপে বিবাহ-হত্তে সংযুক্ত ছইয়া যে সমস্ত সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা পুরুষাত্মক্রমে অশক্ত ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া স্বীয় বংশের লোপাপত্তি উপস্থিত করিতে থাকে। স্পেনরাজ্ঞাের রাজ-বংশোৎপন্ন অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতৃন্ধন্যাকে বিবাহ করিয়া,বীর্য্য-বিহীন হীন সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্ততা ধনাচা লোকদিগের বংশে অনেক জডও উৎপর হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের পরম গুরু পোপের নিকট এ বিষয়ের মতুনতি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নির্দোষ বোধ করেন, কিন্তু যে কর্ম্ম পর্ম স্থান্নবান প্রমেশ্বরের অভিপ্রান্নারে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, মহুদ্যের মনঃ-কল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার অমুষ্ঠান করিলে, অবশুই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ কহেন, পরস্পর কুল-সম্বন্ধ স্থাপুরুষের সহযোগে স্কৃষ্ক ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অন্নদ্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় বে,যে স্থলে পিতা নাতা উভরের শরীর সবল ও সভেজ থাকে, সেই সেই স্থলেই এই প্রকার ঘটনা রটে। কিন্তু যদি পুরুষাভূক্তমে উরাহ-বিষয়ে উক্তরপ বিক্লম ব্যবহার অচলিত হইরা আইসে তবে এ প্রকার বলির্চ ব্যক্তিদিগের বংশপ্ত ক্রমে ক্রমে হীন হইরা বার, ভাহার সন্দেহ নাই।

প্রকালীন শশুতের। এই নৈসর্গিক নিম্ন কিছু কিছু অবগত

হইরা বং দেশে তদম্বারী ব্যবহার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।
রোমক্দিগের মধ্যে ভগিনীও ভাতার বংশে বিবাহ করিবার
নিবেধ ছিল। এপেন্স নগরে বৈমাত্র ভাতাও ভগিনীর পাণিগ্রহণ
করা বিধিবিক্ষর বলিয়া গণা ছিল। কাল্ডিয়া দেশেও এইরূপ
রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এ বিবরে ভারতবর্ষীয়
শাস্ত্রকারেরাও ব্যবস্থাদার্গকৈরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া লাখিবাছেন, তাহা সর্ব্বাপেকা উৎক্রই। তাঁহারা এইরূপ নীমাংসা
করিয়া গ্রিরাছেন যে, উদাহবিষয়ে পিতৃ-পিতামহাদি উর্ক্তন সপ্ত প্রক্রের প্রত্যেকের প্রশাবাসত সপ্তম সন্ততি পর্যান্ত,
মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্জ্বন পঞ্চ প্রক্রের প্রশোক্ষর প্রশাত্র পঞ্চ সিত্র বৃদ্ধ প্রভৃতির পরম্পরাগত
সপ্তম সন্ততি ও মাতৃবন্ধা প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্যান্ত
পরিত্যাণ করিবে।

আমাদিগের দেশে উরাহ-বিষয়ে বতগুলি নিয়ম ুল্পলিত আছে, তরমধ্যে এই নিয়মটি যথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। এক্ষণে এতদেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম

শিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীয় ভাগিনেয়, পিতায় মাতুল-পুত্র এই তিন লনকে পিতৃবলুবলে।

<sup>†</sup> মাতামহার ভাগিনের, মাতার পিতৃষ্পার পুত্র, মাতার মাতুল পুত্র এই তিন জনকে মাতৃব্রু বলে।

হইতেছে। অতএব, যাহাতে স্থরীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয় সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের मृत्या अत्नरकत रकमन कूमः बात किन्नियाटक, आमता मनम र विरव-চনা না করিয়া অন্ত জাতির ব্যবহার অমুকরণ করিতে প্রবৃত্ত পুর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণ-দায়ক, অতএব, উহা বলবৎ রাখিতে যত্নবান থাকা উচিত। কিন্তু আবৎ প্ৰিশোধন করা কর্মবা। প্রম-মকলালয় প্রমেশ্ব আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে এ বিষয়ে যে নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা তাহার অন্তবাদস্করপ। তিনি এই অনোঘ আজ্ঞ। প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, পর-স্পার-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে তর্মধ্যে যে বাজি যত নিকট-সম্পর্কীয় কলার পাণিগ্রহণ করে. তাহার সন্তানদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এবং যে ব্যক্তি যত দূর সম্পর্কীয় ক্সাকে বিবাহ করে,তাহার সম্ভানের সেই প্রমাণ উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থ নিয়ন।—অসুস্থ-কায়, বিকলাঙ্গ, নির্কোধ ও তুশ্চরিক্র বাজির পাণি-গ্রহণ করা কর্ত্তবা নহে। এ নির্মের অন্তথাচরণ করিলে প্রতাক্ষ প্রতিকল প্রাপ্ত ইইতে হয়। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বীয় প্রীয় প্রাকৃতিদোধে সতত অসুস্থ থাকেন, তাহা ইইলে. তাঁহাদিগকে সর্কাণ শরীরগত অসুপ্থ ও অস্বজ্ঞনতা ভোগ করিতে হয়, এবং গৃহকর্ম সম্পায় যথানিয়নে নির্কাহ করিতে অসমর্থ তইয়া যৎপরোনান্তি কন্ত পাইতে হয়। রোগের যাতনায় সতত ব্যাকুল থাকাতে, পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটেও পরস্পর সহবাসেও বিরক্তি জন্মে। তাঁহাদের সন্তানেরাও রোগার্হ ত্র্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের সন্তানেরাও রোগার্হ ত্র্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পতা মাতার অশেবপ্রকার ক্রেশ উৎপাদন করে।

হয় ত, অকালে কাল গ্রাদে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে শোক দিল্লতে নিমগ্ন করিয়া যায়।

পিতা মাতার স্বভাবসিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে, বাজ-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার বিষয়ক প্রস্তুকে তাহার বুতান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। খাস, যক্ষা, কুছ, উন্মান, বাত, উদরাময় প্রভৃতি অনেকানেক রোগ, কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হ**ইলে পু**রুষামুক্রমে চলিরা আইসে। পিতা মাতা সবল ও স্তুত্তকার হইলে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তদতুরূপ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর তাঁহারা চুর্বল ও অমুস্ত হইলে তাঁহাদের সন্তানেরাও তদ্মুরূপ অপটু শ্রীর অধিকার করিরা। ভূমির্চ হয়। ডাক্তার ম্যাকনিশ লিথিয়াছেন: ''আমি স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া প্রতাক্ষ দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত ব্যবস্থা-পরিপালনে অবচেলা করিয়া অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। যে সকল বালক বালিকার পিতা মাতা উভয়েই অস্তুত্তায়, তাহাদের কোন সামাল পীড়া উপস্থিত হইলেও, তাহার শান্তি করা ঁ জঃসাধা হইয়া উঠে। আন যাহাদের জনক জননী উভরেই সুস্থ ও বলিষ্ঠ তাহারা পীড়িত হইলে, আণ্ড প্রতীকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।''

জনক জননী উভয়ের মধ্যে এক জনের শরীরও বাদি খাস,
যক্ষা, উন্মাদাদি কোন উংকট পীড়ার পীড়িত থাকে, তাহা
হইলেও তদীয় সম্ভানদিগকে সেই পীড়া প্রাপ্ত হইতে সচরাচর
দৃষ্টি করা যায়। তাহারা অন্ন কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া
পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে,একং সেই পিতা মাতাও
অন্ন বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অকীর শিশু সম্ভানদিগকে নিরাশ্রয়
ও অনাথ করিয়া যাইতে পারেন। অতএব, উৎকট রোগ-গ্রস্ত

ভগ্ন-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উবাহ-স্থাত্র সংযুক্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়, এবং অস্থ্রকায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তির সহিত পুত্র বা কঞার বিবাহ দেওয়াও বিধেয় নয়।

শারীরিক প্রকৃতির স্থায় মান্দিক গুণাগুণও সন্তানে বর্তে। শরীরের অঙ্গ-দোর্চর, অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, বলাধিক্য, হর্ব্বশতা প্রভৃতির ত্যার মনেরও কাম, ক্রোধ, দরা, ভক্তি, বদ্ধি প্রভৃতি পুরুষান্তক্রমে একরূপ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-বিষয়ক পুস্তকে এবিষয়ের প্রচর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রিপু-পরতন্ত্র বৃদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য নয় এতাৰ্মাত্র এই পুস্তকে নিৰ্ণীত হইতেছে। এরূপ ব্যক্তির পাণি-গ্রহণ করিলে অশেষ মতে কেশ পাইতে হয়। সে ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রেমাম্পদ পত্নীর সহিত কুব্যবহার করিতে পারে. কামান হইয়া তাহার ঈর্ব্যানল প্রজ্ঞলিত করত জঃসহ যাতনা উদ্ধাবিত করিতে পারে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপ-নাকে ও আপনার পরিবারকে কলম্বিত করিতে পারে, নিয়মা-তিরিক্ত ইন্দ্রিয় ত্রথ সাধনার্থ, অথবা সম্ভবাতিরিক্ত মান মর্যাদা বৰ্দ্ধনাৰ্থ, ঋণগ্ৰস্ত হইয়া, ধন-কণ্ঠ দাৱা স্ত্ৰী পুলাদিকে ক্লেশ প্ৰদান করিতে পারে, এবং চৌর্যা ও প্রতারণা করাতে কারাক্ত্ম অথবা দেশান্তরিত হইয়া তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারে। এইরূপ ভার্য্যা যদি অতি কোপনা, কলহ প্রিয়া, ভোগ বিলাসা ও সম্ভবা-তীত মান প্রিয়া হয়, তাহা হইলে, তদীয় পতির যন্ত্রণা ও লাঞ্চনার পরিসীমা থাকে না। যেমন অগ্নি-সংযোগে যাবতীয় বস্তু দগ্ধ হয়, দেইরূপ, পরিবারত্ব সমস্ত ব্যক্তি তাহার জালায় জালাতন হইতে থাকে; এরপস্তীর স্বামী হওয়া অশেষ বিষয় । এইরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতির যন্ত্রণা-

ভোগ মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না তাহাদের সম্ভানেরাও অপরুষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আগনার, আপন পরিবারের ও জনসমাজের রেশ উৎপাদন করে। এরপ অশাস্ত-স্বভাব কলা ও পাত্রের পাণিগ্রহণ করা যে শ্রেমম্বর নহে, ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রতিকলই তাহার প্রমাণ। আমাদিগকে বাচনিক উপদেশ প্রদান করা পরাংপর প্রমেশরের পক্ষে সন্তাবিত নহে। অশুভোং-পত্তি তাঁহার অসম্বতির চিহ্ন। বে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিকে অক্রাণা উপস্থিত হয়, সে কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য নহে।

পঞ্চম নিরম।—জী ও স্বামী উভরের মনের গতি, কার্যোর
রীতি ও ধর্ম বিষয়ক মত একপ্রকার হওরা আবগ্রক। এই
বিধান উদাহ সংস্কীয় পঞ্চম বিধান। এই পরম কল্যাণকর
নিরম পরিপালিত হইলে, গৃহস্তের আলয় স্থথের আলয়
রহার উঠে। দম্পতির কলহ অক্তান্ত সর্বপ্রকার কলহ অপেকায়
ক্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরস্তন বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাহাদের মে
বিবাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে নিয়ত এক
গৃহে একত্র অবস্থিতি করিতে হয়, উভয়কে অহরহঃ এক বিষয়ের
ব্যবস্থা করিতে হয়, স্ভতরাং পুনঃপুনঃ অনৈক্য স্থল উপ্রিত ইইয়া
বিবাদ রূপ বিষমাগ্রিতে উভয়কেই নিরস্তর দয় ইইতে হয়।

দম্পতির মনের ভাব গতি ভিন্নরূপ হইনা সতত কলহ ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই অস্থ্যী থাকেন এনত নতে, উাহাদের সন্তানেরাও দ্বিতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইনা অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎপাদনকালে জনক জননীর মনের অবস্থা যেরূপ থাকে সন্তানেরা তদন্তরূপ গুণ দোষ অধিকার করিরা জন্ম গ্রহণ করে। মদিরা-মন্ত হইরা সন্তানোৎপাদন করিলে, সে সন্তান শভাবতঃ সুরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধোন আর হইরা গর্ডাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান কুর ভাব প্রাপ্ত হয়। যথন পরপার-প্রণয় বর জ্ঞানাপয় প্রণাশীল জনক জননীয় বৃদ্ধিরত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত থাকে, তাঁহাদের তৎকালোৎপাদিত পুত্র ও কন্তাদিগের জ্ঞানান্দ্শীলনে, ধর্মান্থিটানে ও সৌজন্ত-প্রকাশে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা মাতার বৃত্তি বিশেষের অভাব-সিদ্ধ প্রবলতা হারা এ নিয়মের কিছু কিছু জন্তাথা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অন্তিম্ব বিবরে কিছুমাত্র সংশ্রনাই। অতএব, যে সময়ে স্ত্রী ও আমার পরপার কলহ-ঘটনা হইরা অন্তঃকরণ বিরক্ত ও বিচলিত থাকে, তাঁহাদের সে সময়ের সন্তানদিগের স্থপ্রকৃত মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া কোনস্বপে সন্তব নহে।

ষষ্ঠ নিয়ন।—এক এক পুরুষের এক এক প্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তবা, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তবা করে। এই সুচাক নিয়ম এরূপ সহজ ও সুবৃক্তিনিদ্ধ যে, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আরাস আবহাক করে না। অথচ অতি পূর্ববাধি অনেক দেশেই এই অধিবেদনরূপ কুৎসিত রীতি প্রচলিত হইরা আসিতেছে। রূধিয়ার অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি যত স্ত্রীর ভরণ পোষণে সমর্থ সে ব্যক্তি তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। প্রেসীক ও ত্রক দেশীয় ভূপতি ও ধনাতা বাক্তিদিগের শত শত ও সহস্র সহস্র পত্নী ও উপপত্নী থাকে। ভুনা গিয়াছে, মরক্রোর রাজা পত্নীতে ও উপপত্নীতে, অন্তর্গহন্দ্র রী রক্ষা ও প্রতিপালন করেন।

ভারতবর্ষে এই অধিবেদনরূপ বিষম পাতক বে বক্তকালাবধি প্রচলিত আছে, রামারণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদার পুরাণ ইহার শাক্ষীম্বরূপ। অযোধাধিপতি দশর্থ রাজার সার্দ্ধ সংগ্রুত ধনিতা ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কলা শম্প্রদান করিবার এক উপাখ্যান আছে। মহয়ের যে রুত্তি হইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, দেশ বিশেষে ও কাল-বিশেষে তাহার সমুদায়ই চলিত হইয়াছে। যেমন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহু দার পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ, স্থান বিশেষে এক স্ত্রীর বহু স্থামী বরণ করিবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিবাত দেশে অনেক ভ্রাতা এক ভাষ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অকুন্তিত হৃদয়ে একত্র কাল যাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামীকে বরণ করেন, তিনি ক্লীগণ মধ্যে বিশিষ্ট্রূপ মাক্ত ও গণ্য হইয়া থাকেন। মহাভারতে ट्योभनीत शक्ष चामी मञ्चिन विषया ८४ अमामान्य उपाथान আছে, এইরা কোন দেশাচারই তাহার মূলীভূত বলিয়া অনুভূত হয়। এক্ষণে আমাদের দেশ অধিবেদনরূপ অগ্নি-শিথায় দগ্ধ হুইয়া যাদৃশ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অংগ कर्कता।

অনেকানেক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের দংখ্যা প্রায় সমান। দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহা কোন কোন অবৈধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব ম-প্রশীত ধর্মনাতিবিধ্যক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতার বল ও বয়ংক্রমের ন্নাধিকাই কন্তা অথবা পুজোৎপত্তির হেতু। ষট্বপ্ত ও ইংলপ্ত দেশীর প্রাচীন পুরুষেরা তরুলী ভার্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ
কলা। ভূমগুলের পূর্ব থপ্তে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক
কলা সন্তান জনা তত্ত্বতা স্ত্রীলোকদিগের অপেকারুত তেজমিতা
ও তরুণ বয়সই তাহার কারণ। তথাকার ধনশালী সম্রান্ত ব্যক্তিরা
পরন লাম্বান্পরমেশরের অশেষ প্রকার নিয়ম লক্তন করিয়া
স্ত্রাদিগের অপেকায় হুর্বল ও নিব্রীয়্য হইয়া পড়েন।"

অতএব যথন প্রমেশ্র-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির সন্ধ্যা সমান হয়, তথন বহু-দার-পরিগ্রহ করা কদাপি ভাঁচার অভিপ্রেত নহে। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে কাম, অপত্য-ম্লেছ ও আদঙ্গলিপা বৃত্তি দান করিয়াছেন, যে, তাহাদিগকে বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশ-বর্তিনী রাখিয়া, স্ত্রী পুলাদি পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে থাকিয়া পরম স্থথে কাল হরণ করিব। এই সমস্ত শুভ বুক্তি, প্রেমাম্পদ গুড়ী ও মেহাম্পদ সংনিদিগকে প্রাপ্ত হইলে, চরিতার্থ হইরা অশেব আনন্দ উৎপাদন করে। কিন্তু বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহারা চরিতার্থ হওলা দূরে থাকুক সর্বাদা ক্ষুত্র ও ক্লিষ্ট হইয়া বৎপরো-নান্তি বন্ত্রণা প্রদান করে। এক স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, মত্ত স্ত্রীর ঈর্ব্যানল প্রজলিত হয়, এবং এক স্ত্রীর সন্তানদিগকে মেহ করিতে দেখিলে, অন্যান্ত্রী ক্ষোভ ক্রোধ এবং দ্বেষ ও অস্থা প্রকাশ করিতে থাকে। এক পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলে, ভাহার সহিত যেরূপ প্রণয় উৎায় হইতে পারে, বছ স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিলে, সকলের সহিত সেক্সপ প্রীতি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা नारे। य প্রণয়রূপ অমূল্য রত্ন এক পত্নীকে প্রদান করা উচিত, তাহা অনেক ভার্য্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই

সম্পূর্ণ প্রীতির অধিকারিণী হইতে পারে না। স্ত্রীলোক সপত্নী-বিহীন হইলে, স্বীয় পতিকে মনের সহিত প্রীতি করিরা, যেরূপ প্রীতি ও বেরূপ পরিত্র থাকিতে পারে, সপত্নী থাকিলে, সেরূপ থাকা দুরে থাকুক, দিবানিশি দর্যাারপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ कतिया मध इटेट थारक। देश इटेरन, रा गृह रकरन श्रीडि, ভক্তি, স্নেহ, বাৎদল্য, সার্ল্য ও সম্ভোষের আবাস হওয়া উচিত তাহা অপ্রীতি, অনাদর ও অসম্ভোষ, এবং ক্রোধ, কৌটলা ও কলহের আলিয় হইরা উঠে। যে স্থানে স্নেহ বাকা, প্রণয়-সম্ভাষণ, সহাস্ত-বদন, এবং প্রফুল্ল ও প্রদল্ম আনন প্রতাক্ষ হওয়া সম্ভব, সে স্থানে স্বলিটি কলহ-নাদ নাদিত এবং বিষয় বদন দ্ব হুইয়া থাকে। এ সকল ব্যাপার আমাদের ধর্ম প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যে কার্য্য করিলে, প্রমেশ্বর-প্রদত্ত প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যন্ত্রণা স্কুন ও ক্লেশ বর্দ্ধন করিতে হয়, তাহা কদাপি তাঁহার অনুমোদিত নয়, অতএব কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এ কাল পর্যান্ত অধিবেদনের অনিবার্যা কল স্কাপ বাভি- চার, জ্বা-হত্যা, প্রবঞ্জনা, স্পায়ী-স্থান-বিলাশ প্রভৃতি ওক্তর দৌষ হারা যে কত শত সাধ-বংশ দ্বিত হইবাছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে ? এক এক দিবসে এতদেশীয় কেঞ্জীলা-চার জনিত যত মুণাকর ও ভয়ম্বর পাপ উৎপন্ন হই ল থাকে, তাহা আলোচনা করিয়া কোন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ও নির্ঞা -লোচনে স্থির থাকিতে পারে 
 এই ঘণিত রীতি প্রচলিত ্থাকাতে অতিবিশুল্ধ উদ্বাহ-সংস্থার যৎ কুংসিত ব্যভিচার বেশ ধারণ করিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক দম্পতি-গ্রীতি অপবিত্র পরকীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরম পবিত্র পুণা-ক্রিয়া অর্থকরী উপজীবিকা ক্ষপে পরিণত হইয়াছে। কি লক্ষার বিষয়। কি মুণার বিষয়।

আমরা অধর্মকে ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত করিয়া পূজা করিতেছি। আর কত দিন আমরা এই বিষমদোষাকর দেশাচারের দাস হইরা সদাচারে বিরত থাকিব ? আর কত দিন আমরা মোহান্ধ লাক সভাব মনুষ্টালগের মনঃকল্লিত বিধানের অনুরোধে পর্ম-মঙ্গলালয় সর্ব্বজ্ঞ প্রমেখরের সাক্ষাৎ আজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রহ্ম করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব ? স্বদেশের এই সমুদায় কদাচারের বুক্তান্ত লিখিতে লিখিতে লজ্জার অধোমুথ হইতে হয়। এ প্রকার দোষাক্রর বাবহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্ম্মের লক্ষ্য ইহা ঐথবিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ রাথিলে প্রাংপর প্রয়েশ্যে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রম ধর্মে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। কুৎদিৎ কৌলীন্ত প্রথা যুক্তি-দিদ্ধও নহে, এতদেশীয় শাস্ত্র-মূলকও নহে। অতএব, এই রীতি রহিত করণার্থে এতদেশীয় প্রভূত্বশালী স্থপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণ-পণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমেরা এ বিষয়ে যত্নবান না ইইয়া. রাজপুরুষেরা যে এতদ্দেশে বহু দার পরিগ্রহ নিবারণ করিতে উল্লোগী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হটবে।

উলাহ-সংস্থার সম্পাদনার্থে যে কতিপদ্ন নিম্ন পালন করা কর্ত্তবা, তাহা এক প্রকার প্রতিপদ্ন হইল। যে যে স্থলে বিবাহ-বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্ব্বভাভাবে বিধেন্ন, উভন্নই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আত্যোপাস্ত পাঠ করিলা দেখিলে নিশ্চিত প্রতি হইবে, পর্ম কাদ্ণণিক প্রমেশ্বর-মন্তব্যের মঙ্গলার্থে উলাহ-নিবন্ধন-বিষয়ে বৃত্তাল নিম্ম-সংস্থাপন করিলাছেন, বিধবাদিগের পূন:সংস্থারনিবারণ তাহার কোন নির্মের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ ব্যন মৃত-দার পূর্বেরা পুন ক্রার

দার পরিগ্রহ করিয়া পাপগ্রস্ত হয় না, তথন পতি-বিহীনা বিধবারা পুনর্বার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে ? যদি সম্ভান উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অস্তান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন উদাহবন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সংকার্য্য-সাধনার্থে পুনর্বার স্বামী গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে ? যথন ইন্দিয় সংযম করা এমন কঠিন, যে সছস্রে এক ব্যক্তিকেও শান্ত স্বভাব ও সচ্চরিত্র দেখা যায় না, তথন বাল বিধবা অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রির বুত্তি রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হুইছে পারে ৪ ফলতঃ, আমাদের কোন বৃত্তির এক বারে রোধ করা প্রমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি কোন বিষয় নিবর্থক স্পষ্ট করেন নাই। তিনি এক এক মনোবৃত্তিকে অশেষ স্থাথের উৎসম্বরূপ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে সমদায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় বিহিত বিষয়ে নিয়ো-জিত না হইছে, স্ততরাং অবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব বিধবাদিপের বিবাহ-প্রতিষেধ জগ্দীশ্বের নিয়মানুগত নছে। যাহা পর্ম কারুণিক প্রমেখরের মঙ্গলাকর নিয়্মের বিরুদ্ধ, তাহা হটতে অবভাই বিষমর ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংশ্র নাই। অতএব, বিধবাদিগের মনঃপীড়া ও ব্যভিচার-দোব, পশ্বিরের কলম্ব ও যন্ত্রণা, স্বদেশে জ্রণ-হত্যাদি গুরুতর পাপের গ্রাছ্ডাব, পাপ জনিত যাতনা-বৃদ্ধি ও বিপ্তি ঘটনা এই সংদায় এই পাপ-ম্বী প্রথার প্রতাক্ষ প্রতিফল।

্ উদাহ-বিষয়ে যে কয়েকটি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার অধিকাংশ আমাদিশের দেশাচার-বিক্লম এ কথা মুর্গার্থ বটে। কিন্তু দেশাচার কদাপি অথগুনীয় নহে। মন্তুয়ের যত বোধোদয় হয়, আচার, ব্যবহার, রীচি, নীতি তত পরিবর্তিত হইতে থাকে। বে নিয়ম বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মান্ত্রগত, তাহাই সর্বলা প্রতিপালন কবা বিধেয়। আব যে প্রাণা তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তরা। যখন পর্বেলিক উঘাই-বিষয়ক নিহম সমুদার পর্ম ভারেবান প্রমেশ্বের দাক্ষাং আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে, তথন কি ত্ৰিক্দ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণনাত্র স্থান দেওয়া উচিত ? নিশার অন্ধকার কি দিবাকরের উজ্জ্ব জ্যোতি নিবারণ করিতে পারে ? জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায় ? এই সমস্ত যথার্থ তত্ত কেবল কৰ্ণ-কুহুৱে প্ৰবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে ? কেবল বৃদ্ধি-গোটর হইয়া স্মৃতি-পথে আরচ থাকিলেই বা কি ফলোদয় হইবে ? জ্ঞাননেত্র উন্মালন করিয়া বে সমস্ত ঐশ্বিক বিধান প্রতীতি করা যায়, তাহাতে একান্ত শ্রন্ধা করা ও নির্ভয় হৃদয়ে তদ্রুষায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপনে যত্ন করা সর্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য ।

# वर्ष व्यथात्र।

## গৃহ-ধর্ম।

#### দম্পতির পরস্পর ব্যবহার

উবাহ সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। উবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্ত্রী সুক্ষমে পরম্পর যেরপ ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে ত্রিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। ধ্বন তাঁহারা ব্যানিরনে উবাহ- হত্রে সংযুক্ত হইলেন, ত্রবনই তাঁহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশু প্রতিপান্ন পবিত্র এতে প্রতী হওয়া হইল। তদবিধি উভয়ে উভয়ের স্থা ছঃথের ভাগী হইলেন, এবং উভয়ে উভয়ের ছঃথেবিমাচন ও স্থা-মম্পাদন রূপ গুরুত্রর কর্মের ভার গ্রহণ কবিলান। সাধ্যাহ্সারে ধ্যাবিধানে স্বীয় পঞ্জীর কল্যাণ সাধন করা স্থানীর পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং সর্প্রতি কর্মার ভার গ্রহণ করিলান। সাধ্যাহ্সারে ধ্যাবিধানে স্বীয় পঞ্জীর কল্যাণ সাধন করা স্থানীর পক্ষে কর্ত্তব্য। তিনি ছায়ার আর স্থানীর অন্থগত হইবেন, ও স্থার আয় তাঁহার হিত কর্ম্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে দতত সন্ত্রেই রাথিবেন। পত্নীকে আপ্নার ইন্দ্রির সোবার সাধন জ্ঞান করা মূচতা ও অসভাতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষা-দান দ্বারা তাহার বৃদ্ধিরত্বি মার্জ্জিত, ধর্মপ্রপ্রতি

উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাক্ত করিয়া তাহাকে পরমেশ্র-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অতুরাগ হয় ও করুণাকর প্রমেশ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্ত্তবা। যে বিষয়ের আলোচনা ও অন্তর্গানে আনন্দ জন্মে, তাহাকে মে বিষয়ের রসাস্থাদ প্রদান করিলে, আপনার মে আনন্দ দিগুণ করা হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ উভবে স্থশিক্ষিত হওয়া অশেব স্থাবে বিষয়। সংপ্রসঞ্চ ও সং-কথার আলোচনায় পরস্পার প্রীতিবৃদ্ধি হয়, পরিবারমধ্যে যে সকল বিবাদ-কলহ-ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার অনেক নিবারণ হয়, এবং যদি কদাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধের স্থত উপ-স্থিত হয়, তাহা অবিলম্বে ভঞ্জন হইয়া যায়। যে প্রীতি-বন্ধ জ্ঞানাপর দম্পতি স্বস্থ সাংসারিক কার্য্য সমাপন পুরঃসর সায়ং-কালে একত্রে উপবিষ্ট হইরা, উভয়ে ইতিহাস, ধর্মনীতি, বা পদার্গ-বিতা বিষয়ক কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিশ্ব-কার্য্য ও তাঁহার বিশ্ব-পরিপালনের পর্ম স্তন্দর প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিয়া, তাঁহার গুণামুকীর্ত্তন করিতে করিতে কালহরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের তৎকালবর্ত্তী অপুর স্তথ স্মরণ করিলেও স্তথী হইতে হয়।

সাক্স-কোবর্গনিবাসী লিওপোল্ড ও তাঁহার সহধর্মিণী শার্লট্
এবিধয়ের উত্তম উদাহরণ স্থল। শার্লট নানা বিভায় বিভাবতী
ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজী, লাটিন্, গ্রীক, করাশীশ, জার্ম্মন, ও
ইটালিক ভাষায় বৃংপল ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পাটাগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, শিল্পবিভা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, পত্তি-

প্রেকিত\*, পুরারত, রাজনীতি ও পরমার্থ বিষয় শিক্ষা ও পর্যা-লোচনা করিতেন। তাঁহার তুর্যাবিছার বিলক্ষণ নৈপুণা ও চিত্রকর্মে বিশেষরূপ আহুরক্তি ছিল, এবং নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, পশু, পক্ষ্যাদির অকৃত্রিম শোভা সন্দর্শন-বিষয়ে অসামান্ত অনুরাগ ছিল। সমুদ্র-তটে ও পল্লীগ্রামে পরিত্রমণ পূর্বক তৎসংক্রান্ত বস্তু-বিশেষের তত্তামুসন্ধান ও অকপট হৃদয়ে গ্রামের লোকদিগের স্তিত ক্রেপ্রাপক্তন বিষয়ে তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তাঁহার সামীরও এই সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল, অতএব, উভয়েই গীত-বাজ, চিত্রকর্মা, উভানের কর্মা, এবং জ্ঞান ও ধর্মা বিষয়ের অনুশীলন করিয়া পর্ম স্থাথে কালহরণ করিতেন। বিশেষতঃ, তৎপ্রদেশে যে প্রকালয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, সেই পুস্তকালয়ে সতত গমন পূর্ব্বক পুস্তক-পাঠাদি করিয়া পরস্পর পরস্পরের মনোবঞ্জন ও শিক্ষা সাধন কবিতেন। বেমন একত আমোদ প্রমোদ অধার্যনাদি করিতেন, সেইরূপ একত্র ধর্মায়ন্ত্রান করি-তেন। তাঁহারা নিরূপিত সময়ে পরিবার্ত্ত অন্য সকলের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তদগতান্তঃকরণে জগৎপিতা জগদীধরের আরাধনা করিতেন। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবং উভয়ে স্থশিক্ষিত ও এক ধর্মাত্মরক্ত হওয়া কিন্দুর স্থাপের বিষয়, গুণ-সাগর লিওপোলড ও তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা শার্লট তাহার স্থন্দর দৃষ্টান্ত স্থল।

এক্ষণে আমাদিগের দেশ যেরূপ ছর্দশাগ্রস্ত, তাহাতে স্বামী স্বীয় পত্নীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই। স্ত্রীগণ পিতৃ

<sup>\*</sup> বস্তু সকলকে সভাবতঃ যেরপ দেখা বায়, আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটে তাহাদিগের তদমুরূপ-বিশ্বাস-বিধায়ক বিদ্যা।

গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং ধণিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন ক্সাকে কিঞিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরপ্ত করিয়াছেন, কিন্ত দে শিক্ষা প্রকৃতরূপ বিভাশিক্ষা বলিয়া ধর্তব্য নহে। কি বিধানাম্পারে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কি রূপেই বা সন্তানদিগের উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্বক ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া বিনীত করিতে হয়, এতদেশীয় স্ত্রীলোকেরা তাহার রীতিমত শিক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত ভর্তা ও ভার্য্যা উভয়কেই নানা বিবয়ে অস্থবী থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পিতা মাতার অশেবপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে, এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের দোবে অহ্য অহ্য পরিজনের।ও অনেক বিষয়ে মনঃপীড়া পায়। অতএব, স্ব স্থ সহধ্যিণীকে বিভারেপ স্থধারসের স্থাদ-গ্রহে সমর্থ করিতে যত্ন করা স্থামীদিগের অব্স্থা কর্ত্র্য।

দম্পতির পরস্পর বাবহার-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বাভিচার দোষ যে উভরের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ বিষম বিগর্হিত কর্মা ইহা বলা বাহলা। এমন কি, বাভিচার দোষ অবলম্বন করিলে, পরম পবিত্র উদাহ-স্ত্র একবারে ছেদ করা হয়। পাণি-গ্রহণ কালে দম্পতিকে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হইতে হয়, তন্মধ্যে এই বিষরের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বনবতী। এ প্রতিজ্ঞার অভ্যথাচরণ করিলে, আর আর সম্পায় প্রতিজ্ঞার ম্লোৎপাটন করা হয়। পুণাশীল পতিও পতিব্রতা পদ্ধীর পরম পবিত্র প্রণম্ব পাশে বন্ধ হইয়া ও স্থকোমল কমল-কলিকা তুলা সরল-স্বভাব শিশু মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, যে অত্যাশ্র্য্য অনির্ব্বচনীয় স্থথামূত-রসে অভিষক্ত থাকিতে পারেন, উক্ত প্রতিজ্ঞা লক্ষ্যন করিলে, সে স্থথে জন্মের মত জলা-

ঞ্জলি দিতে হয়। যে নরাধম এরপ বিশুদ্ধ পরিবারের অমলা স্থা-রত্ন একবারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? চোরও তাহার তায় পাপিষ্ঠ নহে। তাহার জায় গুরাচার নহে। যে নরাধম রিপু-বিশেষের বশীভুত হইয়া কোন স্ত্রীর ধর্মারূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে, তাহার পাপের তুলনায় চৌর ও দস্থার পাপও লঘু করিয়া মানিতে হয়। দে কেবল দম্পতির প্রণয়-ধন হরণ করে, এমত নহে, তাঁহাদের প্রণয়াত্বর পুনর্ব্বার উৎপাদন করিবার শক্তি পর্যান্ত বিনাশ করে। যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রণয়াপ্ররণ করিবার সময়ে মনে মনে বিবেচনা করে, ইহাদিগের প্রীতিনিবন্ধন পবিত্র স্থুখ ভোগের এই পর্যান্ত সমাপ্তি হইল, এবং ইহা বিবেচনা করিয়াও, পরাত্মথ না হইয়া, আপনার অনং কামনা প্রিপুরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কর্ত্তক কোন হন্ধর্ম কৃত হইতে না পারে ? যে ব্যক্তি প্রবলতর রিপু বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উল্লিখিতরূপ অসৎপথ অবলম্বন করেন, তাঁহার মনে মনে স্বীয় সহধর্মিণীর তাদশ তুপ্সবৃত্তি উপস্থিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, এবং \*যংকালে কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্তের নিম্নলম্ব গৃহ কলম্বিত করিতে প্রবুত্ত হন, তখন তাঁহার স্বীয় গুহেরও তাদুশ কলঙ্ক ঘটনা সম্ভৱ বলিয়ামনে করা করেবা।

এই ঘোরতর পাতকের প্রতিফল অবিলম্বেই উৎপন্ন হয়।
পুণা-জনিত পবিত্র স্থাবে বঞ্চিত ও পাপ-জনিত আন্তরিক অন্থতাপে তাপিত হৎয়া ইহার প্রথম প্রতিফল। পরে লোক নিন্দা,
বল-ক্ষয়, বীর্য্য-হানি, রোগোৎপত্তি, অর্থ-নাশ প্রভৃতি অশেষরূপ
অনিপ্রকর, ঘটনা হইতে থাকে। যে পরিবারের এই প্রকার
হুর্ঘটনা ঘটে, তথায় স্বিধানল, কলহানল ও যদ্রণানল নিরস্তর

প্রজনিত থাকে। যাঁহারা এই গুরুতর হুছর্মে রত থাকেন, তাঁহাদের শরীর ক্রমশঃ অস্কুস্ত ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইয়া আইসে। রিপু-পরতম্ব বীর্যাহীন, অস্কুস্থ-কার পিতা মাতার সস্তানেরা, উৎকৃত্ত পরিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, পিতৃ-পত ও মাতৃ-গত সমুদায় দোস অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়! পরে অশেষপ্রকার অহিতাচার করিয়া পিতা মাতাকে ক্লেশ প্রদান করিতে থাকে। ব্যভিচাররূপ মহাপাপের শান্তির আর পরিসীমা নাই। সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তি এই ঘোরতর পাতকে আসক্ত আছেন, তাঁখাদিগকে ও তাঁখাদের সন্তান সন্ততিদিগকে পুরুষাত্মক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

স্থানী স্বী উভয়ে চিরজীবন পরপ্রের প্রীতিবন্ধনে বন্ধ থাকিয়া গৃহ-ধর্ম পালন করিবেন, এই পবিত্র বিধি অপর সাধারণ সকলেরই হৃদয়য়য় আছে, এবং এই পুস্তকে উদাহ বিষয়ক প্রস্তাবের স্থচনা করিবার সময়ে এ বিবয়ের ছই এক বুক্তিও প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু কমিন্ কালে কোন কারণে দম্পতির উরাহ-বন্ধন একবারে ছেদন করা শ্রেয়ঃকল্প কি না, অর্থাৎ কোন কারণে স্থামীর আপন স্থামিক, অথবা স্ত্রীর আপন স্থামীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না তাহা বিবেচনা করা কর্ত্রবা।

পূর্ব্বে মিহদির। মুদার মতান্ত্রদারে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিত। হিন্দুশান্তে ব্যভিচারিণী ও মহাপাতকিনী স্ত্রীকে পরি-'
ত্যাগ করিবার বিধান আছে। বাইবল শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে \*

নিউটেইমেণ্ট।

কেবল বাভিচারিণী ভার্যাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি 'আছে। কটেলওে এইরূপ নিরম বলবৎ আছে, যদি ভর্ত্তা ভার্যা বাভিচার-দোষ অবলম্বন করেন, অথবা ভর্ত্তা যদি একাদিক্রমে চারি বৎসর ভার্যার সহিত সহবাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উরাহ-বন্ধনের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির রাজ্ঞানের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির রাজ্ঞানের ফরাশিশনিগের দেশে এইরূপ নিরম প্রচলিত ছিল, যদি ভর্ত্তা ও ভার্যা উভয়ে উনাহ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরম্পর পৃথক্ হইতে সম্মত হন, তবে এক বৎসর পূর্ব্বে ধর্মাধিকরণে আপনাদের অভিপ্রার জ্ঞাপন পূর্ব্বক সন্তানসন্ততিদিগের ভরণপোষণের উপার ধার্য্য করিয়া পৃথক্ হইতে পারিবেন।

এ বিষয়ে নানা দেশে উক্তরণ নানাপ্রকার নির্ম প্রচলিত হইয়া আদিতেছে। কিন্তু প্রম্কারণিক প্রমেশ্ব এ বিষয়ে কিরূপ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাদের শালীরিক ও মানদিক প্রকৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া স্থির করা কর্ত্তির।

যদি দপ্ততি উভরে স্থবোধ ও সচ্চরিত্র হন, অর্থাৎ বিদি তাঁহাদের কান, আসন্ধলিপা ও অপতামেহ পরপার সমন্ধ্রীভূত থাকে, এবং বৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রস্তি তেজ্মিনী ও কণ ধর্তী হয়, তাহা হুইলে তাহাদের উলাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাষ হওয়া দ্রে থাকুক, প্রত্যুত, তাঁহারা জীবিত থাকিতে এরূপ হুর্ঘটনা-ঘটন হঃসহ হঃথেব বিষর বোধ করেন। যথন কোন প্রেমাপ্র্ণিদ সামান্ত ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর বোধ হয়, তথন যে হই প্রীতিবন্ধ প্রাশীল বাক্তি পরক্ষর প্রায় বাবিনর মত উদ্ধাহ প্রতে ব্রতী ইইয়াছেন,

এবং স্বকীয় ধন জনাদি যাবতীয় বিষয়ে তুলারূপ অনুরক্ত হইরা, এবং স্থলিগ্ধ-স্বভাব শিশুসস্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বার বার অবলোকন করিয়া আপনাদের প্রণয়-পুষ্প দিন দিন প্রস্কটিত করিতেছেন, তাঁহারা কি কখন সেই অমূল্য প্রণয় কুম্বমের এক বারে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা করিতে পারেন গ এরূপ ক্রুর কর্ম যে ক্লাপি তাঁহাদের অভীষ্ট নহে, জীবনের যষ্টিস্বরূপ স্থানী বিয়োগে পতিব্রতা সতীর ছঃসহ *শোকানল* সন্দীপন, এবং পতিপ্রিয়া প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হইলে এক-পদ্নী-প্রায়ণ প্রেমান্ত্রক্ত পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার প্রতাক প্রমাণ। অতএব, যাহাদের উন্নাহ-ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাঁহারা কদাপি তাহা ভঙ্গ ৈ করিতে চাহেন না। যাঁহাদের পাণি-গ্রহণ প্রমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত-প্রির-নিম্মান্সারে সম্পর না হয়, অর্থাৎ বাঁহারা পাপাস্কু অথবা পরম্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাক্রাস্ত তাঁহারাই উদাহ-ক্রিয়াকে তুর্বহ ভার তুলা জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত বাগ্রহন। যাহার কাম-রিপু ও আসঙ্গ-লিপা, অপতামেহ ও ধর্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কারা-বন্ধন সদশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়মসমূদায় লজ্মন করিতে থাকেন, অথবা তাহা হইতে এক বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ এরপ হুমর্মশালী হুঃশীল ব্যক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র ফুহবাস করাও চঃসহ ছঃথের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত প্রকার দম্পতিদিগের পরম্পর পুথক হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত ' হইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যভিচার দোষ ভর্তা, ও ভার্যার পক্ষে অতি গহিত কর্ম। এ পাপে রত হুইলে উৰাহ বন্ধন এক বাবে ছেদন করা হয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভরের মধ্যে একজন ব্যভিচার পাপ অবস্থন করে, আর তাঁহার পতি অথবা পদ্মী তরিবন্ধন বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ ইইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উন্থত হন, তাহা হইলে রাজনিরম বা অন্যপ্রকার শাসন দারা নিবারণ করা কোন মতেই উচিত নহে। এ প্রকার পাপাচারী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করাতে কোন ক্রমেই তাঁহার পাতিত্য হর না, বরং ভভ ফলই উৎপন্ন হয়।

যদি কাহারও ভর্তা বা ভার্যা গুরুতর দোষে দোষী হইয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, আর তাহার পত্নী বা পতি তাহাকে তাগে করিতে মানস করেন, তাহা হইলে নিষেধ করা কর্ত্তরা নহে। ফলতঃ এরূপ প্রসিদ্ধ পাপাসক্ত ব্যক্তির ভর্তা বা ভার্যা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিশ্পাপ নির্দোষ ব্যক্তির পক্ষে-ছঃসহ ছঃথের বিষয়। রাজশাসন ও শাল্লীয় বাবহা দারা তাঁহাকে নিয়তি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অন্তঃপাতী
নিসাচুসেট্স নামক রাজ্য খণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত আছে যে, বদি ল্লী অগতী বা স্বামী ব্যক্তিরাইন, বা স্বামীর পুরুষহ হানি অথবা স্বামী বা ল্লীর তাদৃশ কোন অন্ত শারীরিক দোর উৎপদ্ম হয়, কিংবা তাঁহাদের মধ্যে একজন কোন গুরুত্ব ছদ্র্ম্ম করাতে, রাজ বিচারে সাত বংসর বা তদপক্ষা অধিক কাল অথবা চির জীবন পর্যাপ্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া ফ্রেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ দোষী ব্যক্তির ভর্তা বা ভার্যা তাঁহাকে পরিতাগে করিতে পারিবেন।

পূর্বকালে এতদেশে হুল বিশেষে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্থামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু একণে ঐ বিষয়ে এরূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত হইয়াছে বে, বিল কাহারও স্থামী ঋকজর দতে দণ্ডিত হইয়া সন্দেশ হইতে চিরন্ধীবনের মত নির্বাসিত হন, এবং জীবনাবধি আর তাঁহার মুখাবলোকনের সন্তাবনা না থাকে, তথাপি সে আর পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে না। তাহাকে যাবজ্ঞীবন অভাগিনী বিধবাদিগের ভায় ব্যবহার করিয়া মনোহংখে কালকেপণ করিতে হয়। ফলতঃ, যে দেশে স্থামীর মৃত্যু হইলেও স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করিবার রীতি নাই, সে দেশে নির্বাসিত পতির অথবা পত্নীর পুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকিবার সম্ভাবনা কি ?

যে দম্পতির মনের ভাব পরস্পর এত বিভিন্ন যে, তাঁহারা অহরহঃ কেবল কলহ করিয়াই কালক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাদের গ্রহে বিবাদ-রূপ অগ্নি-শিখা দিবানিশি প্রজ্ঞলিত থাকে, তাঁহাদের পাণিগ্রহণ যথাবিধানে সম্পন্ন হয় নাই। অতএব তাঁহাদের উদ্বাহ বন্ধন ছেদন পূর্ব্ধক পরম্পর পূথক হওয়া বিধেয় ব্যতিরেকে ক্লাপি অবিধেয় নয়। যদি তাঁহারা এরপ ছঃসহ ক্লেশ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রস্প্র স্বতন্ত্র হইতে সঙ্কল্ল করেন, তাহা হইলে, রাজনিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা তাহার প্রতিকূলতা করা কর্ত্তবা নহে। প্রত্যুত অনুকৃশতা করাই বিধেয়। এরূপ বিরুদ্ধ-মভাবাক্রাস্ক ব্যক্তিদিগকে চিরজীবন একত্র সহবাস করিতে হইলে. অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষতঃ. এরূপ বিপরীত ভাবাক্রান্ত দম্পতি প্রস্পর বিবাদ বিসন্থাদ করিয়া আপনাদিগেব ক্রোধাদি বিপু সতত উত্তেজিত রাখিলে, তদীর, সস্তানেরা কদাপি স্থচারু প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত, বিরুদ্ধ-মভাব অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, স্থতরাং উদ্ভর কালে অনেকপ্রকার অনর্থপাতের হেতু হইতে থাকে। অতএব এরপ

দম্পতিকে শাসন-বলে এক বন্ধনে বন্ধ রাখিয়া ঐ সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা কোন রূপেই শ্রেম বোধ হয় না।

এই সকল স্থলে এবং অন্ত অন্ত কোন কোন স্থলে দম্পতির পরস্পর পুথক হওরা বিধের তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কভিয়া পাকেন, এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, লোকে কোন সামান্ত হেতু উপলক্ষ করিয়া স্বামী বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে উন্মত হইবে। বোধ হয়, বাঁহারা এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন ক্রিয়া থাকেন, তাঁহারা মন্তুয়ের সভাব স্বিশেষ প্র্যালোচনা ক্রিয়া দেখেন নাই। মহুয়াদিগের পরস্পর ঐকা. অনৈকা. প্রণয়, অপ্রণয় সমুদায়ই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর करत । शुर्खारे উল्लেখ कता शिवाह्म, याशामिरशत उच्चार किया यथा-নিয়মে সম্পন্ন হইরাছে, তাঁহারা প্রাণাম্ভেও পুথক হইতে ইচ্ছা করেন না, বরং ধদি পরকালেও পুনর্বার একত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও একান্ত মনে অভিলাষ করেন। যাহারা পাপ-কর্ম্মে রত, এবং যাহাদের স্বভাব পরম্পর অত্যন্ত বিপরীত, তাহা-্ রাই উদাহ-সত্ত এক বারে কর্তন করিতে প্রস্তুত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা যাবজ্জীবন একত্র বন্ধ থাকিলে, অকলাান বাতিরেকে ক্লাপি ক্লাণ ঘটনার স্ভাবনা নাই, তাহারাই সেই ্বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করে। অতএব, অতিশয় অংক্সাশক্ত ও প্রস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন - করিবার ব্যবস্থা থাকিলে তদ্তে অভান্ত সমান-সভাবাক্রান্ত ্ধর্মশীল দম্পতিরাও পরস্পর পূথক হইতে উন্নত হইবেন, এ কথা কথাই নহে। তবে বাহাতে স্ত্ৰী পুৰুষের মধ্যে এক জন অন্ত জনকে বিনা দোষে ক্লেশ দিতে না পারে, রাজশাসন ঘারা তাহার উপায় করা আবস্ত্রক।

### সপ্তম অধ্যায়।



## গৃহ ধর্ম ।

#### সম্ভানের প্রতি সাভার কর্ত্তর।

ভার্যার প্রতি ভর্তার এবং ভর্তার প্রতি ভার্যার বেরপ বাবহার কর্ত্তরা, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন করা গিরাছে। একণে সম্ভানের প্রতি পিতা নাতার বাদৃশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে ভাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

বাহাতে সন্তানগণ দোষ-শৃত্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইরা জন্ম প্রহণ করে, তাহার উপায় করা পিতা মাতার প্রথম কর্ম। যদি জনক জননী নিজে পরিভন্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইরা প্রমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ কর্ত্তরা স্থচার রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পিতা মাতার গুণা-গুণ যে সন্তানে বর্তে, ইহা বাহ্যবন্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিহার-বিষয়ক প্রছে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইরাছে, এবং ইতিপ্রেল এই পুত্তকের অন্তর্গত উন্নাহ-বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রস্ক করা গিরাছে। অতএব, এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তাবিত

বৃত্তাস্ক লিখিবার প্ররোজন নাই। এই অব ওনীয় নিয়মের প্রতি
দৃষ্টি না রাখাতে, অবনি-মগুলে কত অধর্ম ও কত হুঃধ উৎপন্ন
হইরাছে ভাহা বর্ণনা করিয়া শেব করা যার না। চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারন এণ্ডুকুম্ নিগুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে একখানি
মনোহর পুত্তক প্রকাশ করিয়া ভাহাতে এ বিষয়ের বে ছই একটি
আশ্চর্যা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত
হইতে হয়। মোজেসলা কোঁতে নামক এক অদ্দের অনেকগুলি
কয়া, পুত্ত, পোত্র ও দোহিত্রাদি ছিল। সর্কাশুর ওণাট। এ
৩৭টিই ক্রমে ক্রমে অদ্ধ হয়। ভাহারা সকলেই পঞ্চনশ অথবা
বোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অদ্ধভা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ন্যনাধিক
২২ বৎসরের সময়ে সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি রহিত হয়।

মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অভ্ ভ দৃষ্টার দৃষ্টি করিয়া বিশ্বিত হইতে হয়। রোমক রাজ্যের ক্লাভির নামক বংশোন্তব ঘার্কেরা যেরূপ ছর্দান্ত, ছরাচার, প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা অনেকের বিদিত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৫০০। ৬০০ শত বৎসর পরেও, কঠোর ক্ষম ক্রকর্মা কেলিগুলা ক্লাভিয়স্, টাইনীরিয়স্ও আগ্রিপিনা আপনাদের উপদ্রবে ও অভ্যাচারে অবনি-মণ্ডল কম্পমান করে এবং পরিশেবে পাপাবতার স্বরূপ নিতান্ত নির্দ্ধি বার্মা যায়। ফলভঃ এক ব্যক্তির পাপের প্রতিকল বে ভাহার সন্তান সংভিরা তিন চারি পুরুষ পর্যান্ত ভোগ করিয়া আইসে, ইহার অনেক উদাহরণ সচরাচর সর্ব্বিই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তদ্রির, মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্ত্তবা আছে। অস্তঃসন্থা কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ব্যতি-

ক্রম ঘটিলে, সম্ভানের স্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। . অতএব তৎকালে তাঁহাদের আপন শরীর স্বন্থ ও সচ্ছল এবং অন্তঃকরণ শাস্ত ও নিক্ষেগ রাখা আবশুক। পার্সি নামক কোন বিচক্ষণ **क्रिक्टिंगक व विषयंत्र वक जान्त्र्या जैनारुत्र व्यन्नीन क**्रियाहरून । ফরাশিশ রাজ্যের বাজ বিপ্লব সংক্রান্ত যুদ্ধ-ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ খীপ্রান্দে লাভে) নগর আক্রমণ করা হয়। তাহাতে, কামানের উপ্যুপিরি ধোরতর গভীর গর্জন অবিশ্রাক্ত শ্রবণ করিয়া তং-প্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস-যুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার ত্থাকার আয়ুধাগার এপ্রকার চমৎকার জনক শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়া প্রায় সকলেই চমকিত ও কপ্পা-বিত হইল। এই প্রকার আস ও চমৎকার গুর্মিণী স্ত্রীগণের পক্ষে বিষম বিশ্বকর হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাদের মধ্যে তৎপ্রদেশে ৯২টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬টি জাতমাত্র প্রাণতাগি করিল; ৩০টি ৮। ১০ মাস পর্যান্ত কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল ; ৮টি জড় হইয়া পাঁচ বংসর বয়ঃ-ক্রমের প্রবেষ্ট কাল গ্রাদে প্রবেশ করিল, আর ছটি শিশুর জন্ম-কালে হস্ত প্রাদির অন্থি সমুদায় নানা স্থানে ভগ্ন ছিল। স্ত্রী-লোকের অন্তঃসন্তা-কালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা-মুসারে যে সম্ভানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হইতে পারে, এই উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব বাঁহার। আপন আপন পুত্র কথা প্রভৃতির সুত্ব ও শাস্ত প্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা প্রমেশ্ব-প্রতিষ্টিত ' শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদ্যে প্রতিপালন পূর্দক আপনারা সুস্থ ও শাপ্ত হইবেন। বাঁহারা ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উদাহ বন্ধনে বন্ধ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই প্রেয়হর নহে। তাঁহারা বিবাহ করিলে ঠাঁছানিগের সন্তানগণকে আপনাদের জীবন-ধন ছুর্ন্নহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে ক্টক্টে কাল হরণ পূর্ব্বক অকালে কাল-প্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার অনিষ্টকর রিপু-বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিন্ত এতাদৃশ ছুর্ভাগ্য জীবের জন্ম দান করা অতি গর্হিত, তাহার সন্দেহ নাই।

সন্ধানগণের ভরণ পোষণ, শিক্ষাসাধন ও স্থাসম্পাদনের উপায় করা জনক জননীর অংশু পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। আমা-দের অপতামেহ বৃত্তি উপচিকীধার সহস্কৃত হইষা এই সকল কর্ত্তবা কর্ম সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে। যাঁহাদের অপতাসেহ ও ধর্মপ্রার্ত্তি সম্পায় আবশ্যক মত তেজস্মিনী থাকে, তাঁহারা আপনা হইতেই এই সমস্ত পরন-কল্যাণকর ব্রত পালনে তৎপর হইয়া থাকেন।

মালথদ্ নামক এক স্থপতিত বাক্তি অনেক প্রমাণপ্রযোগ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন মে, বে সকল স্কৃত্তকার ব্যক্তি

উত্তম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপত্যোৎপানিকা শক্তি এরূপ বলবতী, যে তথাকার
লোকের সন্ধ্যা ত্রিশ বৎসরে দিগুণ হইয়া উঠে। বাক্তারকও
এতাদৃশ সৌহগোশালী মনুযুদিগের সন্ধ্যা পঁচিশ বৎসরেই দিগুণ
হইতে দেখা যায়। আনেবিকার উত্তর থপ্তের অন্তঃপাতী বে
সমস্ত স্বাস্থ্যকর প্রদেশে নৃতন বসতি আরক্ক হইয়াছে, তথাকার
লোকের সংখ্যা এইরূপ নিয়নেই বৃদ্ধি পাইয়া আসিরাছে।
লোকের সন্ধ্যা অধিক হইসেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া
আবশ্রক। কিন্তু লোকের সন্ধ্যা যেরূপ আন্ত বৃদ্ধি হয়, অন্নের
পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সন্তাবিত নহে। কোন

স্থানের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পাঁচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে পারে না। অতএব অবস্থামুসারে মনুষ্যের অণ্ত্যোৎপাদিকা শক্তির 'সংষম করা কর্ত্তব্য । পরিবার-প্রতিপালন ও সম্ভানগণের শিক্ষা-দাধনের উপার অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধের নহে। यদি কোন দেশের জনসাধারণে এই নিয়মের অন্তবর্তী নাহইয়া অল্ল বয়সে দার পরিগ্রাহ পূর্বেক অপত্যোৎ-পাদিকা শক্তিকে সম্পূৰ্ণ ৰূপে চরিতার্থ করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে দৈক্তদশা ও তন্নিমিত্তক রোগ ও অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া লোকের সঙ্খ্যা হ্রাস করিয়া ফেলে। ফলতঃ, যথন লোভ ক্রোধাদি অন্ত অন্ত রিপুদিগকে দমন করা মহুদ্যের প্রেক অবশ্র কর্ত্তবা, তখন কাম রিপুকে এ নিয়মের বহিভুতি বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। কেবল ধর্মই মানব-জাতির মনোরাজোর অধিরাজ স্বরূপ, বৃদ্ধি তাঁহারই সৎপরামশী স্থদক মন্ত্রী স্বরূপ, এবং সমদায় নিক্নষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার আজ্ঞাকারী কর্মচারী স্বরূপ। সমদ্য কর্মচারীকেই রাজানুজ্ঞার অনুবন্তী রাখা আবশ্রক, নতুবা পদে পদে বিপতি। লোকে এ কাল পর্যান্ত অনেকানেক নিক্রই প্রব-ত্তির বণীভূত হইয়া চলিয়াছে, এবং মছাপান ও অন্ত অন্ত মাদক **ए**मवनानि होता काम cक्रांशानि तिथु मकन ध्यवन कतिया वाथिहारह. এ নিমিত্ত এক্ষণে রিপ্র দমন করা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর বোধ হয়। কিন্তু পুরুষাত্মক্রমে জ্ঞানাতুশীলন ও ধর্মাতুষ্ঠান পূর্বক रेन्द्रित मरश्राम राष्ट्र कतिराम, तिशु मभूनाय क्रमणः निरस्क रहेन्रा বৃদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্মা প্রবৃদ্ধি তেজখিনী হইতে থাকিবে, এবং তখন ইন্দ্রির দমন করা একণকার অপেকার অনেকাংশে সহজ হইরা षांत्रित, जाहात्र मत्नह नाहे।

যাহাতে প্রসবাস্তে সন্তানের শরীর স্বস্থ থাকে ও ক্রমে ক্রমে

সবল হইয়া উঠে, তাহার উপায় করা কর্ত্তর । পিতা মাতার অবজ্ঞা ও অনবধানতার দ্বারা এ বিষয়ে ব্রেরপ ফ্রাট হইয়া থাকে, তাহা সকলে সবিশেষ অবগত নহেন.। উল্লিখিত এণ্ডুকুছ্ স্বপ্রেণীত শিশু-রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ক পুস্তকে প্রতিপর্ম করিয়াছেন, ইংলপ্তে যত শিশু জন্মে, তাহার সাত ভাগের এক ভাগ এক বংসর মধ্যে, ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই বংসরের মধ্যে কাল-গ্রামে প্রবেশ করে, বেলজিয়ম্ দেশে বত লোকের সন্তান সজীব থাকিতে ভূমিঠ হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ এক মাসের মধ্যে ও প্রায় অর্কেক পাঁচ বংসরের মধ্যে মৃত্যু-মুথে পতিত হয়, এবং সেণ্টকিল্ডা নামক উপদ্বীপস্থিত শিশুগণের দশ ভাগের আট ভাগ ভূমিঠ হইবার পর দ্বাদশ দিবদের মধ্যেই প্রাণ-ভাগের আট ভাগ ভূমিঠ হইবার পর দ্বাদশ দিবদের মধ্যেই প্রাণ-ভাগের করে।

এই সমস্ত নিদারণ ছাইটনা শারীরিক নিয়ম লজ্মনের ফল, তাহার সন্দেহ নাই। যে দেশের লোকেরা শিশুগণের রক্ষণা-বেক্ষণ বিষয়ে যে পরিমাণে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিষাছেন, তথার তৎপরিমাণে, তাহাদের রোগ নির্ত্তি ও আরুর্ধি ইইয়া আসিয়াছে। ন্নাধিক শত বর্ষ পূর্বেল গুল-নগরীয় শ্রমোপদ্ধীবী শিল্পক লোকদিগের সন্তানেরা ২৪ জনের মধ্যে ২০ জন করিয়া এক বৎসর বয়ঃজ্নের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিত্ব পরে যথন রাজ-বিধানায়্ল্সারে এ বিষয়ের তর্য়য়্লম্মান ইইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎরুষ্ট নিয়ম প্রচলিত ইইল, তথন তাহাদের রোগ ও মৃত্যুর অতিমাত্র হাস হইয়া আসিল। পূর্বের যে হলে প্রতিবর্ষে ২,৬০০ শিশুর প্রাণ বিয়য়াগ হইত, ঐ নিয়ম প্রচলিত হইলে, ৪৫০ জন মাত্র মৃত্যুম্বে পতিত ইইতে লাগিল। প্রমেশ্ব প্রতিষ্ঠিত কতিপয় শারীরিক বিধানের বিরুদ্ধারর হওয়াতে,

এক স্থানে এক এক বংসরে ২,১৫০ জনের জীবন নই হইত, এবং তাঁহার সেই সম্দার মঙ্গলময় নিয়ম পরিপালিত হওরাতে, বংসর বংসর ততগুলি মানব প্রাণ দান পাইতে লাগিল। এই উদা-হরণ দর্শন করিয়া থাহার বোধোদয় না হইবে, তাঁহার হৃদয়েরর অজ্ঞান-গ্রন্থি কিছুতেই নই হইবার সম্ভাবনা নাই।

মেক্লক্-নামক এক ব্যক্তি লগুননগরীয় শিশুগণের জন্ম-মৃত্যুর বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পশ্চাৎ তাহা উদ্বৃত হই-য়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, লগুন-নগরে শারীরিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে যত প্রতিপালিত হইয়া আসি-তেছে, তত্ত্ব শিশুগণের রোগ ও মৃত্যু-প্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়াছে।

এই স্থচার সংগ্রহ পাঠে প্রতীতি হইতেছে, ১৭৩০ ব্রীষ্টাব্দে এক এক শত বালকের মধ্যে গড়ে ৭০টি বালক পঞ্চমবর্ষ বর:ক্রমের প্রেই মৃত্যু-প্রাদে পতিত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে রোগ ও মৃত্যুর সন্ধতা হইরা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশতে গড়ে ৩১টি মাত্র বালক প্রাণত্যাগ করে। ইহা কেবল শুভকর শারীরিক নিয়ম পরি-পালনের অমৃতময় কল-ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

পূর্বে আয়লভের রাজধানী ভব্লিন্ নগরীতে সাধারণস্থতিকাগারে অনেক শিশুর আন্ত মৃত্যু-ঘটনা হইত। তৎকালে তথার যত শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ নয় দিবসের মধ্যে মৃত্যু-মুধে পতিত হইত। কিন্তু তথায় বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চারের সহপায় অবধারিত হইলে,নানাধিক বিংশতি ভাগের-এক ভাগ মাত্র উক্ত কালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

নিউ ইয়র্কের অহঃপাতী আল্বেন নামক নগরে অনাথ বালকদিগের ভূরণ পোষণার্থে অনাথ-নিবাদ

|                                                                                  | श्रिक्त कि          | শিশুর জন্ম ও মুকু। হয় তাহার পরিসংখা।<br>্রীন্ত্রীক প্রীন্তর স্থান স্থানীক স্থানিক স্থানীক | वित्रश्या ।<br>श्रेष्ठाक | श्रिक्ष वि        | श्रीक्षांत्र                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                  | 8-09-0              | R9                                                                                         | e4-0665                  | 29224°            | # * · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| সমুদায়ে যত শিশুর জনা হয়।<br>পদ্ধ বর্ষের অনধিক বয়ুক্তমের                       | 3.65. 6 . 35. (AC.) | 9 . F . 9                                                                                  | P 8 8 9 8 9 9            | 0,64,020          | 8,99,0                                  |
| মধ্যে মত শিক্তর মৃত্যু হয়।                                                      | 2,01,0b9            | 3,26,028                                                                                   | A\$0,04,¢                | 3,63,645 3,63,488 | 3,42,428                                |
| পঞ্চ ব্ৰেণ্ডর জন্মিক ব্যঃক্রমের<br>সংধ্য প্রতি শতে গড়েড্যত<br>শিতির মৃত্যু হয়। | . W                 | 59                                                                                         | \$ C                     | es la v           | 369                                     |

সংস্থাপিত হর; তথার প্রথমে ৭০। ৮০ জন বালক অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪,৫ বা ৬ জন করিরা পীড়িত থাকিত, এবং প্রতিমানে গড়ে এক জন করিরা মৃত্যু-মুধে পত্তিত হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আহারাদি স্থানিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিলেন, তাহারা রোপের হস্ত হইতে মুক্ত হইরা সুস্থ শরীরে কাল্যাপন করিতে লাগিল।

অতএব, শারীরিক নিয়ম লঙ্খন যে শিগুদিগের রোগ ও মুতার একমাত্র কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ-বায়ুদেবন, পরিষ্কৃত ও পরিশুক স্থানে বাদ, গাত্র-মার্জন, অঙ্গ-সঞ্চালন, অন্ধিক মান্সিক পরিশ্রম, উপযুক্ত-পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে স্ঞানগণকে নিয়েজিত করা জনক জননীর অব্ভা কর্ত্তবা গুরু-তর কর্ম। এই সমস্ত পর্ম শুভকর শারীরিক বিধান পরিপালনের আবশুকতা এতদেশীর জনসাধারণের হাদয়ক্স নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা সম্ভানের প্রতি এ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে সমুচিত যত্নবান নহেন। পরস্ত তাঁহাদের এবিষয়ে এক একটি অতি প্রগাঢ় কুদংস্কার থাকাতে অহরহ অশেষ অনিষ্ঠের উৎপত্তি হইতেছে। সন্তান যথন জননী গর্ভে জরায়ু-শ্যাম শ্যান থাকে, তৎকালে তাহার সমুদায় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তথন মাতার আহারই সম্ভানের আহার, মাতার পীড়াতেই সম্ভানের পীড়া, ও মাতার স্বাস্থ্যতেই সন্তানের স্বাস্থ্যলাভ হয়। তথন তাহার শরীর নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, এবং হানয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক : যথ সমুদায়ও নিম্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটিরা উঠে। তথন সে অক্ষকারমর কারাগার হুইছে এক বারে আলোকময় লোকালয়ে আগমন করে। তথন তাহার

ं नवीन त्ने मानाधकात अपूर्व अपूर्व ज्ञाप वर्गन करत, सूर्वामन · কর্ণ অশেষবিধ শব্দাবলী প্রবণ করিতে আরম্ভ করে, এবং **অন্তাপ্ত** ইঞ্জি সমূদার স্বাধ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তথন বায়-প্রবাহ নিখাস-সহকারে হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর ষম সঞ্চালিত করে এবং পাকস্থলী ভক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে প্রবত্ত হয়। এরপ পরিবর্তনের সময়ে সেই সভঃপ্রস্থত শিশুকে স্বাস্থ্য-সাধক উৎক্লপ্ত স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমুদায় শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে সাধামত যত করা কর্ত্বা। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। এতদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার, বাটীর মধ্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কদর্যা এবং যে ন্তানে বিশুদ্ধ বায়-সঞ্চার ও পর্যাপ্তি আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে, তাঁহারা সেই স্থানেই স্থতিকাগার প্রস্তুত করেন, এবং সেই স্থানেই নব-প্রস্ত কুমার কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা-প্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহারা এক কারাগার হইতে উত্তীর্ণ হুটুৱা আৰু এক কাৰাগাৱে প্ৰবেশ কৰে। কৰুণাময় প্ৰমেশ্ব আমাদের কল্যাণার্থ যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অক্রথাচরণ হইলে অবশ্রুই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। স্থতিকাগার-সংক্রাপ্ত অত্যাচার সমুদার এতদ্বেশী । মন্ত্রণ দিগের স্বাস্থ্যপাধন ও বলোৎপত্তির কত দুর প্রতিক্ষা তাহা কে বলিতে পারে ? বে কুমুম-কলিকা উৎপন্ন হইতে হইতে আতপ-তাপে তাপিত হইয়া দগ্মপ্রায় হয়, তাহা কথনই স্থন্মরন্নপ প্রস্কৃতিত .হইতে পায় না।

যথন শারীরিক নিষম পদিপালনের বাতিক্রম ঘটনাই রোগ ও ভ্রমিত্তক অকাল মৃত্যুর একনাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, ত্র্থন পিতা মাতা উভরের শারীরিক নিরম শিক্ষা ও তদন্থারিনী

দাংদারিক ব্যবস্থা স্থাপন করা দর্মতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহারা কেবল সম্ভানের জীবন দান করিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন না। তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ 'করিয়া সর্ব্ধপ্রকার স্থথ-সম্পত্তি সম্ভোগের উপায় করিয়া ছেওয়া পিতা মাতার অবশ্রকর্ত্ব্য নিত্য গর্ম। বিশেষতঃ, পিতা অপেক্ষা মাতাকেই ক্যা পুত্র প্রতি-পালনের অধিকতর ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী যৎকালে কর্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বিষয় কর্ম সম্পাদন করেন, তথন সর্জ-প্রকার গৃহ-কর্ম সমাধা করিবার ভার স্ত্রীর উপরেই পতিত হয়। শিশু স্স্তান ক্ষুধিত হইলে, তাঁহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্তন করে, এবং তাহার বাকাক্ষ্ট • হইলে, তাঁহাকৈই সর্বপ্রকার মনোগত বাসনা অবগত করায়। তিনিই তাহার আহার যোজনা কঁরেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাবস্থাতেও তত্ত্বাবধারণ করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। সন্তানকে কি রূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহা প্রায় কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা করেন না। <sup>\*</sup>এ বিষয়ের কেমন গুরুতর ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, ভ্রমেও এক বার অনুধাবন করেন না। যেমন পুরুষদিগের স্বীয় ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থান্দর রূপে শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ শিশুগণের লালন-পালন-ঘটিত সমুদায় বিষয়ে স্থাশিকিত হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে অবশ্র প্রতিপাল্য সনাতন ধর্ম। কোন অনৃষ্ঠ-পূর্ব্ব স্থচারু পুষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা কিরূপ বুক্ষে উৎপন্ন হয়, কিরূপ স্থানে কি প্রকারে রোপণ করিতে হয়, কোন সময়ে কি রূপে জলসেচন করিলে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়, ূশীত গ্রীয়াদি ঋতু বিশেষেই বা তাহা কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, তাঁহার। এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যঞা হন, এবং শ্রবণ করিয়া তদমুদারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, তাঁহারা আপন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ-সন্তন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তদন্ত-রূপ কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে তদ্বিয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ অ্বার্থক বোধ করেন না। ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিছা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না করিলে কোন রূপেই আর ভদ্রতা নাই।

শারীরবিধান বিছা অধ্যয়ন পূর্বক শারীরিক নিয়ম শিকা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যস্ত আবগ্রক। এ বিষয় যে কিরুপ গুরুতর তাহা অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যথোচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের জ্ঞানাভাবে ভূমগুলের সর্ব্ব স্থানে যে প্রভূত হঃখ-রাশি উৎপন্ন হইয় থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও অকালমূত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লজ্মনের ফল। যথন দেখি, কোন শ্যা-গত্ম মুবা ব্যক্তি ছঃসহ গাত্র দাহে ও পিপাসা জন্ম কঠ্ঠ-শোবে অস্থির হইয়া মৃহ্মৃত্য পার্থপরিবর্তম করিতেছে, তাহার আত্মীয় স্বজন ইতস্ততঃ উপবেশন পুরঃসর শক্ষিত ও উৎকৃত্তিত মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতিক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছেন, তথন ইহা প্রমেশ্ব-প্রতিত্তিত শারীরিক নিয়ম লজ্মনুরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্ষল রূপে প্রতীয়্মান হয়।

যথন দৈখি, বে অভাগিনী জননী আপনার অশেষ
জ্ঞানক্কত তরুগবরক্ষ সন্তানকে স্বকীয় জরাবস্থার সন্তিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও ভরসার পূর্ণ হিলেন এবং
তাহার বিছা, ধর্ম, হ্রখ, সৌভাগ্য সমুমতির বিষয় প্রতিদিন পর্যালোচনা করিয়া পুল্কিত হইয়া আসিতেছিলেন, তিনি অক্সাৎ সেই প্রাণ-সম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ

শ্রণ পূর্বক একেবারে বজাহত-সদৃশী হইয়া, আলুলায়িত কেশে ব্যাকুল হদয়ে মৃত্মুছি হাহাকীর করতঃ, উচৈতঃসারে ক্রন্দন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দিষ্টাবে স্বকীয়
শিরে ও বক্ষঃস্থালে পুনংপুনঃ করাঘাত করিতেছেন, তথন
ইহা পরমেশ্ব-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়্ম লঙ্খনেরই প্রতাক্ষ
প্রতিষ্কল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যথন দেখি, কোন যৌবনাবস্থ মুমুর্ ব্যক্তির পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভার্যা, নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে
ক্রমনে স্লানবদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভয়
চিত্তে সঙ্গিনীগণকে স্বীয় পতির রোগের বার্ত্তী জিজ্ঞাসা
করিতেছে, এবং পরক্ষণেই তাহাকে মৃত্যু-শ্যায় শয়ান
করিবার নিমিভ পরিজন-বর্গকে উদ্যত দেখিয়া, চতুর্দ্ধিক
শ্রুবৎ অবলোকন পূর্বক ধরাতলে পতিত ও লুক্তিত হইয়া,
আপনার ধূলি শ্যা অঞ্জলে আর্জ করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃসহায় নব বৈধরা দশা উপস্থিত ভাবিয়া একেবারে হতাশা
হইয়া, পরিক্ষুট রবে ক্রন্দন করিতেছে, তথন ইহা শারীরিক
নিয়ন লঙ্গনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্লক্ষণে প্রতীয়নান হয়।

যথন দেখি, কোন মলিন-বেশ-ধারিণী রুশাঙ্গী জননী আপনার ক্রোড়-স্থিত, স্থকোমলকলিকা অরপ নবপ্রস্ত শিশু সন্তানের অক্ষাৎ মৃত্যু-ঘটনা দর্শন পূর্বক তঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া, তাহার স্থকুমার শরীরোপরি অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, তথন ইহা প্রমেশ্ব প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লব্জনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলক্ষণে প্রতীয়নান হয়।

যথন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজনবর্গের মধ্যে এক জনকে অকস্থাৎ উন্মানগ্রস্ত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া পাইতেছেন, এবং চিম্বাকুল চিত্তে বিষয় বদনে একত 'উপবিষ্ট হুইয়া গণ্ডোপরি কর শ্রদানপূর্কক তাহার প্রতিকারার্থে মন্ত্রণা করিতেছেন, তথন ইহা প্রমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লক্ষনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীর্মান হয়। সে ঘূর্ভাগ্য ব্যক্তি পিতা মাতা উভ্রের, অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনের, দ্বিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

শারীরিক নিয়ম লজ্মন যে এইরূপ কত ক্লেশ ও কত ব্রুণার মূল, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে, বিস্থাপন হইতে হয়।

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তর। পিতা ও
মাতা হৃদয়াধিক পুত্র ক্ঞাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের
ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে স্কাররূপু শিক্ষা দান দারা লোক যাত্র-নির্ব্বাহে ও অঞ্চান্ত-সমন্ত-কর্ত্ব্যসাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোন স্থপ্রসন্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন,
লোকসমাজে অংশিক্ষিত সম্ভান প্রেরণ করা আর ক্রিপ্ত ক্রুরের
গল-বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে প্থিমধ্যে পরিত্যাগ করা
ভিত্রই তুলা।

যাহাতে আমরা কতকগুলি কর্ত্তরা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মুখী হইতে পারি, প্রমেশ্বর আমাদিগকে তত্বপুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের শরীর ও মানস্থ ও স্কচ্ছেন্দ রাথা বিধেয়, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা কর্ত্তরা, বর্দ্ধু বাদ্ধবিদিগের সহিত উচিতমত ব্যবহার করা আবশুক এবং জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার দারা জনসমাজের প্রবৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তরা। কিন্তু কি রূপে এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম সম্পাদন ক্রিতে হয়, তাহা বিশিষ্ট্রপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পারা বার না।

পর্মেশ্বর পশু পশ্চাদি ইত্র প্রাণীদিগকে কতক শুলি

সভাব-দিদ্ধ সংস্থার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সমুদারের

অনুগত হইরা আবশুকমত সমস্ত কর্ম স্থল্বররপ সম্পাদন করিতে
পারে। মধুনক্ষিকাগণ যেরপ মনোহর মধুক্ষম প্রস্তুত করে,

মন্তুদিগকে দেরপ নির্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর
কৌশলজ্ঞান ও গণিতবিভাগ বিশিষ্টরূপ ব্যংপত্তি থাকা আবশুক
করে। মধুস্ফিকাগণ গণিতবিভাও শিক্ষা করে না, মন্তুর্যার

ছায় প্রণাত বিশিষ্ট্র নয়, পর্মেশ্বর, তাহাদিগকে এ বিষয়ে
যে সকল স্বভাব দিদ্ধ অনান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা
তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া এই ছ্রুছ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

'আমাদিগকে উক্তরূপ উৎকৃষ্ট গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তৎ
সংক্রান্ত সমুদার বিষয় অবধারণ করণার্থ কত শতাক্ষ পর্যান্ত অনু
শীলন করিতে হইত, তাহা নিশ্বর করা স্থকটিন।

ইতর জন্তর। পরমেধর-প্রদন্ত স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কীর-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুগণের যে প্রকার পরিপাটী-রূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা সর্কোৎরুষ্ট। মন্থ্য অশেষ বিধ বৃদ্ধি-কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তাননিগের ভরণপোষণাদি বিষয়ে ইতর জন্তুনিরের ভূলারূপ নৈপুণা প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহা-দিগকে মন্থ্যের ভায়ে বৃদ্ধি পরিকোলন করিয়া এ সকল বিষয়্ নিরূপণ করিতে হয় না। পর্বমেধর তাহারিগকে যে সমস্ত ভ্রান্তি শৃত্ত স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাহা-দিগের উপরদেশক্ষরপ।

করুণামর পরমেখর মহয়গগণকেও তদমুরূপ কতকগুলি স্থাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বুরিবৃত্তি ও ধর্মপ্রার্ত্তিই তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান। অপত্য- মেহ ও উপচিকীর্ধা-বৃত্তি থাকাতে সপ্তানগণের ভরণ পোষণ ও মথ অছেনত। সম্পাদন বিষয়ে অভাবতই অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে, কিন্তু কির্মেণ্ড এই পরেম রমণীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে, বৃদ্ধি পরিচালন ও বিজ্ঞা অধ্যয়ন না করিলে, তাহা সুন্দররকাপ শিক্ষা করা হায় না। তাহানিগকে কেলে নিমে কিরপ স্থানে হাপন করা বিধেয়, কত ব্যসে কিল্প অন্ন বস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তবা, তাহাদিগের শারীরিক আন্তা রক্ষার্থে অন্ত অন্ত কি বিধান করা উচিত, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও বিনীত করিবার নিমিত্ত কীদৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশ্রক, এই সমুদার স্থচাক রূপে জানিতে হইলে, তত্তবিষয়ক নানাবিধ বিল্ঞা অধ্যয়ন করিতে হয়।

আপনার প্রতি, পরম-প্রির পরিজনবর্গের প্রতি, মেহাম্পদ খনেশের প্রতি, প্রীতি ভাজন মুর্ন্থনারের প্রতি, করুণা-স্থান ইতর জীবের প্রতি তিবং অতীব শ্রন্থান্দ পরম-ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রতি কিরুপ আচরণ করা কর্ত্বা, বিশিষ্টরূপ বিছাত্ব-শীলন ব্যতিরেকে সে সম্দায় স্থানর রূপে জ্ঞাত হওয়া বার না। অতএব নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বে সমস্ত অবগ্র-প্রতিপাল্য কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, সেই ন্ম্দারের জ্ঞানলাভই বিছাশিক্ষারে প্রয়োজন। বেরুশ শিক্ষা দার বুরিবৃত্তি নার্জিত হয়, ধর্মপ্রবৃত্তি সম্দায় উন্নত হয়, ধর্মপ্রিটানে অভ্যাস পায়, পর-মেশ্বরের বিশ্বকার্য্য পর্যাইলাচনা পূর্কাক তাঁহার অনির্ক্তিনীয় শ্বরূপ ও অতি কল্যাণকর অভিপ্রায় সম্দায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরক্ত হওয়া বায়, তাহাই প্রকৃতরূপ শিক্ষা বলিয়া উল্লেধ কয়া কর্ত্বা।

यनि এই সমস্ত কল্যাণলাভ বিস্তা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া অব-

ধারিত হইল, তবে বলৈক বালিকাদিগকে কিরূপে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা দান করা কর্ত্তবা, তাহা বিবেচনা করা উচিত। অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রকৃত বিষ্ঠা শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যতপ্রকার ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, অমুক ইংরাজী, পার্মী, আর্বী, বাঙ্গালা চারি বিভার বাংপন্ন, কিন্তু ভাষা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিল্লা-শিক্ষা নহে, ইহা তাঁহারা • বিবেচনা করেন না। বিশ্ববিধাতার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, আশ্চর্য্য কৌশ্ল, এবং শুভুক্র অভিপ্রার বিষয়ে সেঁভাষায় যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, তাহাই বধার্থ জ্ঞান-শিক্ষা, বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগুারের ছার-স্বরূপ। সেই ছার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চিরজীবনই কেবল দার দেশে দণ্ডায়নান থাকিলে, কিরুপে জ্ঞান রূপ মহারত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে ? জ্ঞান-রত্ন লাভার্থে যতুনা করিয়া কতকগুলি ভাষা শিক্ষায় কালকৈপ করিলে, অসিদ্ধ-কাম ভিক্ষকের স্থায় কেবল দারে দারে ভ্রমণ করা হয়। এতদেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রদক্ষে ব্যক্তিবিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন. কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছেন, জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কার্ত্ত এর প দৈয়াকরণিক জ্ঞান-কোষের কেবল দ্বার দেশ পর্যান্ত উপনীত ইইয়াছেন। তাহার অভ্যন্তরে পদ্বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই।

গণিত ও পিপি-বিন্যাও প্রকৃত জ্ঞান নহে। জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিছা শিখিবার নিমিত্ত গণিতবিদ্যা শিক্ষা করা আবেগুক, এবং আপনার উপার্জিত বিদ্যা অন্তকে অবগত করাইবার নিমিন্ত প্রস্তাব রচনা শিক্ষা করা কর্ত্তর্য। যদি জ্যোতিষ শাব্রাদির শিক্ষা ও উপার্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক না হইত, তবে গণিত ও রচনা শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। অতএব, ভাষা গণিত ও লিপিবিল্যার ব্যুৎপন্ন হইলে, প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা হয় না; জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা করা হয়। যে যে বিল্যা অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক,ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে ও তদ্বারা সর্ব্ধ-নিয়ন্তা স্বর্ধ-মঞ্চলকর প্রমেখ্রেক অনিব্ধিক্তিনীয় মহিমা প্রতীতি করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিল্যা। শিক্ষা বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হইল, তবে অপর সাধারণ সকলের কোন্কোন্বিষয় অভ্যাস ও আলোচনা করা উচিত, তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক।

- >—ভাষা শিক্ষার উপবোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস ও প্রস্তাব-রচনা শি্কা করা উচিত। কেন না এই তিনু বিষয় জ্ঞানশিকাও প্রচার করিবার প্রধান উপায়।
- ২—পাটীগণিত, বাজসণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতক গুলি বিছা অধ্যয়ন করিতে হইলে, গণিতবিদ্ধা আবশ্যক করে। গণিত বিছা জ্যোতিজ ও শিল্প বিছাদি অধ্যয়নের এক প্রধান সোপান।
- ৩—ভূগোল। ভূগোল-বিদ্যা অভাস করিয়া দেশ, প্রদেশ,
  নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির অভাব দিন্ধ ও মহুদ্য করিত
  চ্তুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়্
  ও ভূমির কিন্ধপ গুণ, তথায় কোন্ কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং
  আচার ব্যবহার ও রাজ্য-শাসনের কিন্ধপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে,
  এই সমুদায়ের স্বিশেষ বৃত্যিস্ত জ্ঞাত হওয়া আবেশ্রক।

৪ শপ্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। এই বিচ্ছা অধ্যয়ন করিয়া জন্ত, উদ্ভিদ্
ও পাতু সম্দাদের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্তু
কেবল পুত্তক পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলে, তাদৃশ ফল দর্শে না।
যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫—রসায়ন। চতুর্দ্ধিক ধাবতীয় জড় বস্ত প্রতাক্ষ হইতেছে, তংসম্বাম কি রুচ পদার্থের বোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের বোগ করিলে কিরুপ গুণ সমৃত্ত্ হয়, রসায়নবিভায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত গাকে। এই মহোপকারিণী মহীয়সী বিভা অধায়ন করিলে জড়য়য়
জগতে জগদীধরের আশ্চর্যা কৌশল, অচিন্তা শক্তি, ও অত্যুৎকৃষ্ট কার্যা-পরিপাটী প্রতাক্ষ করিয়া পুলকিত হইতে হয়।

৬—শারীরস্থান ও শারীরবিধান। এই ছই প্রধান বিছা অধ্য
রন করিলে,শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবরবসংস্থাপন ও তৎসংক্রাস্ত
স্বাভাবিক নিয়ম শিকা করা যায়। এই সমস্ত বিদ্যা শিকা করিলে,
ছাত্রেরা অনায়াসে জানিতে পারে, করণাময় পরমেশ্বর রোগ,
আরোগ্য ও জীবন, মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত করিয়া
দিয়াছেন। তাঁহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন
করিতে পারিলে, অন্প্রম আরোক্যাস্থ্য সন্তোগ করিতে অবশাই
সমর্থ হওয়া যায়।

৭—পদার্থবিভা। রসায়ন ও শারীর বিধান অধ্যয়ন দারা জড়-পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তত্তিম তাহাদের অভ অভ গুণ,পরস্পর সম্বন্ধ,গতির নিয়্ম ঠ কার্য্য প্রণালীর বিষয় প্রার্থ-বিভায় নির্দিষ্ট থাকে। জল, বায়ু, ও জোতির স্বভাব এই বিভায় ব্র্ণিত থাকে। শিল্প ও জোতিষ এই বিভারই অপ্রর্ণত। এ বিভার অনুশীলন করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রশন্ত হয়, বুর্নির্তি
নার্জিত ও বর্দ্ধিত হয়, মহিমার্ণব মহেখরের মহীয়সী শক্তি ও
অপরিসীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসাবের সর্বা স্থানে স্পষ্ট
রূপে দৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া
তৎপরিপালন দারা আপনাদের প্রীর্দ্ধি-সাধনে সমর্থ হওয়া যায়।

৮—পুরাবৃত্ত। স্থ্রপালী-সিদ্ধু পুরাবৃত্ত বিষয়ক পুত্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন্ দেশের প্রীবৃদ্ধি ইইয়াছে, এবং কি কারণেই বা জাতি-বিশেষের অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়। স্কৃতরাং জগদীশ্বর জনসমাজের উন্নতি-সম্পাদনার্থে যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ন সংস্থাপন কবিলা রাখিয়াছেন, তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৯—লোক-বাতাবিধান। সর্ক্ত-লোক-পালক সর্ক্তাধিপতি পর-মেধর অর্থের উৎপত্তি, উপার্জন বিনিনর ও তদ্বারা সর্ক্ত্যাধারণের অবস্থোয়তি-বিষয়ে কিরূপ কল্যাণকর নিরম সংস্থাপন করিয়া রাথিয়াছেন,লোক্যাত্রাবিধান বিফ্লায় সেই সমুদায় লিখিত থাকে। "সামাজিক কর্ত্তবা সাধন ও বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের স্থাবিহিত রীতি অবলম্বন ও সংস্থাপনার্থে এই বিক্তা অধ্যয়ন করা সর্ক্তাভাবে কর্ত্তবা।

১০ - মনোবিতা ও ধর্মনীতে। এই ছই পরম মন্দলদারক প্রধান বিদ্যা অধায়ন করিলে, মহুয়ের মানসিক স্থভাব, মনোর্ত্তি সম্লায়ের প্রেয়াজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম-সংক্রান্ত কর্ত্তব্য নিরুপণ করিতে সমর্থ ইওয়া যায়। পর্ম কারুণিক প্রমেশ্বর যে, পাপের শান্ত। ও ধর্মের পুরস্কৃত্তি, তাহা এই বিষ্ণায় দেনীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

১১ -- পরমার্থবিক্যা। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাধিপের

প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হওয়াই প্রমার্থ বিষ্ঠার প্রয়োজন।
শারীরস্থান, শারীর-বিধান, ধর্ম-নীতি, পদার্থবিতা প্রভৃতি যাবতীয়
বিজ্ঞান-শার দ্বারা যতপ্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়, সমুদায়ই পরম
করুণাকর পরমেশরের প্রতিষ্ঠিত, মন্থয়ের শরীর ও মনের সহিত
সেই সমস্ত শুভকর নিয়মের অপরিবর্তনীয় অপগুনীয় সম্বন্ধ অবধারিত আছে, শ্রন্ধা ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তৎসমুদায় শিক্ষা করিয়া
তদন্তরূপ ব্যবহার করা কর্ত্ব্য। এইরূপ শিক্ষা ও ব্যবহার করাই
প্রমেধরের প্রকৃত উপাসনা। এই স্মুদায় বিষয় পর্মার্থবিতা
মধ্যে নিবেশিত করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে তদন্ত্রায়ী অন্ত্র্ভান করিতে অভ্যাস করান সর্ব্বতোভাবে
বিধেষ।

>২—সাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং ধদি তাহাতে প্রম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণস্থ গংপ্রবৃত্তি সম্দায় উল্লত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উত্তাবনা করে।

১৩—চিত্রবিস্তাদি শিল্পবিদ্যা। প্রমেশ্বর মহুয়াকে চিত্রবিস্তা, তুর্যাবিতা প্রভৃতি উপকার-জনক ও লোকরঞ্জন শিল্পবিতা শিক্ষার উপুবোগিনী বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসম্দার মন্তুয়ার স্থপণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাহার যে বিষয়ে স্থভাব-দিদ্ধ শক্তি ও সমধিক অন্তর্গা আছে, তিনি মনোনিবেশপ্র:সব সেই বিষয়ের অন্থূশীলন করিলে, তাহাতে স্থনিপুন হইয়া অপ্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিতে পারেন, এবং সেই বাবসায় অবলম্বন করিলে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হ্ন তাহার সন্দেহ নাই।

সকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদর্শী হওয়া সজাবিজ

নহে, এবং নিতান্ত আবশ্রকণ্ড নয়। কিন্তু সেই সমুদায় ছুল রূপে
শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং বাঁশীর যে যে
বিষয়ে সমধিক শক্তিও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিকৃচি আছে,
তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তবা। বিশেষতঃ প্রমোপজীবী সামান্ত লোকেরা যদি পূর্ব্বোক্ত বিভা সমুদায়ের
ছুল ছুল বিষয় শিক্ষা করে, এবং স্বীয় স্বীয় বাবসায় সংক্রান্ত বিভায়
স্থশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহারা থাতি প্রতিপত্তি লাভ করিষ্ট্রা

যদি ভাষা শিক্ষা প্রশ্নত জ্ঞান শিক্ষা না হইল, তবে বালকদিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদমুরূপ অন্ত অন্ত পুত্তক অভ্যাদে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিয়া ফ্লেশ দেওয়া দ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, চেতনচেতন নানা বস্তুর গুণাগুণ জানিয়া প্রমেশ্ব-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তর। প্রথমাবদি অহাদিগকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত সামান্ত বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহারা যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখান আবশ্রক।

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিহ্না অধ্যয়ন করা কর্ত্বা,
তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। শিক্ষা-কার্য্য সংক্রান্ত অন্যান্ত
গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিহ্না শিক্ষা-বিষয়ে
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবিশ্রক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের
বহতর মূদ্দল তাহাদের স্থাশিক্ষা লাভের উপর, নির্ভর করে।
স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা করা য়ে স্ব্বিতোভাবে শ্রেম্বর, ইহা এক্ষণে

অনেকেরই হাদরক্ষম হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত তাহা সকলের স্বন্দররূপ প্রতীত হয় নাই। অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, তাহা-मिशक कोन कहे-गांधा विषय-वाांभाता विषय-वांभाता विषय के स्टिंग को ना. অতএব যে সকল বিষয়ের অমুশীলনার্থে প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্ত্রীপণের শিক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এ অভিপ্রার কোন রূপেই স্বীকার করা যার না। জ্রীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, যদিও তাহা অন্যাপি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহারা যে নানা প্রকার গাঢ়তর কঠিন বিস্থার অমুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার্থী ' পুরুষ নিগের ভার মানসিক পরিশ্রমকে স্রথের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অহুরক্ত হইতে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা পিরাছে। অতিপূর্বে ভারতবর্মীর স্ত্রীলোকনিং ব বিশ্বা শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহার সলেহ নাই। কিন্ত তাহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে কত দুর শিক্ষিত হইত, তাহা একণে নিরূপণ করা স্থকঠিন। এ নিমিত্ত ইয়ুরোপ ও আনেরিকা নিবাদিনী এমতী সমর্কিল, ইউলর্ড বার্কোল্ড, এজোয়ার্থ ওয়েকফীল্ড, মোর, মার্মেট টেলর, ল্যাওন, এট্রেন, হেমাপ্স প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবসাদিগকে উদাহারণ-স্বরূপ উপস্থিত করি-তেছি। খ্রীমতী সমর্বিল জ্যোতিষ-শান্তাদি প্রগাঢ় বিদ্যায় বাদৃশ পারদর্শিনী ও স্ক্রদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংলগুীয় ভাষায় শিক্ষিত এতদেশীয় অনেক বাজিরই বিশিষ্ট্রাপ বিদিত আছে i তাঁহার প্রণীত পদার্থ-বিত্যা সম্বন্ধীয় স্থচারু পুস্তক তদ্বিষয়ের সর্ব্বোৎ-ক্লষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তিনি বিচ্চা বিষয়ে অতি ,বিস্তৃত বিশুদ্ধ য়ণঃ লাভ করাতে জেনেবা নগরীর "লিটেবরি এজ

ফিলজফিকেল সোমাইটি" নামী জ্ঞানোভাবিনী সভার সঞ্চা শ্রেণী
মধ্যে পরিগণিতা ইইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীগণ সর্ব্ধ-প্রকার প্রগাঢ়
বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের
কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবিশ্রক, এক্ষণে তদ্বিয়ের
বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

স্ত্রীগণের কর্ত্তরা অবধারিত হইলেই তাহাদের শিক্ষা প্রণালীও অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীরন্ধি সাধন, স্নেহ, প্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পরিজনবর্গের সম্ভোষ-সাধন ও আনন্দ-বর্দ্ধন এই সম্পায় বিবর যাহাতে স্ক্রচারুত্রপে সম্পন্ন হয়, তাহা উত্তমক্রপে, অভ্যাস করা স্ত্রীগণের কর্ত্তর্য বিলয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। স্থীর স্বীয় ব্যবসায়ে স্থনিস্থা হওয়া সুক্রবের পক্ষেবেন আবশ্যক, ঐ সমস্ত স্থাকর গৃহ কর্মে স্থানিক্ষিতা হওয়া স্ক্রবির ব্যমন আবশ্যক, ঐ সমস্ত স্থাকর তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ-দিগের যেমন স্থীয় ব্যবসায়ে নৈপুণ্য-সাধনার্থে তত্বপ্রোগী সম্পায় বিবয় অভ্যাস করা কর্ত্তবা, সেইরূপ, গৃহ-ধর্ম পরিপালনের অস্কুল সকলপ্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করা গ্রীগণের পক্ষে বিধেয়।

স্ত্রীলোকে বালাবিধিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, এবং এই নিমিত্ত ক্রীড়া উপলক্ষে মৃন্য ও কাষ্ট্রমর পুত্র-িকা লইয়া যত্নপূর্বাক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃৎ হয়। বয়োহৃদ্রি হইলে তাহাদের মেহর্তি পুত্রলিকা পরিপালন করিয়া জার তৃপ্ত হয় না, তদপেক্ষা উৎক্ষতর পথে বিচরণ করণার্থে বাগ্র হয়। জীবনাধিক সন্তান বাতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। সে সময় তাহারা সন্তানের চন্দ্র-বদন সন্দর্শন পূর্বাক তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও কল্যাণ-বর্দ্ধনে বত্নবতী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়। অত্ত-

এব, যদি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের শ্বভাব-সিদ্ধ
হইল, তবে তাহারা বেরূপ শিক্ষা পাইলে, ঐ সমস্ত গুরুতর কর্ম
যথাবিধানে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগকে
সেইরূপ শিক্ষা প্রদীন করা কর্ত্তবা ইহাতে আর সন্দেহ কি 
থ যথন করুণামর পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর ঐ সমস্ত মনোহর
কর্ম্বের ভারার্পণ করিয়াছেন, তথন তাহা স্থানররূপ পরিপালন
করণাথি ত:সংক্রান্ত সমস্ত বিধরে জ্ঞান উপার্জন করা তাহাদের
পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়।

প্রথমত:। যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছল থাকে, তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম। সন্তানের শারীরিক প্রকৃতির গুণাগুণ পিতা মাতার শারীরিক প্রকৃতির উপর সম্পর্ণরূপ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশেও, তাহাদিগের স্বীয় শরীর স্কুম্ব রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করা कर्छता। जननी श्रीय मञ्जातनत (श्रश्-वद्धान (यमन वद्ध थारकन) এবং বেরূপ অকপট হৃদরে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন, ভূমগুলে তাহার আর দ্বিতীয় উপমান্থল নাই। তিনি সন্তানের নিমিত বথার্থ ই প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু তন্যাও তন্যার একপ একান্ত ভভাভিলাধিণী হইয়াও যে জ্ঞান-বিরহে তাহাদের জীবন-রক্ষণে ও স্বাস্থ্য সাধনে অসমর্থা হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অভত-সূচক কর্মকে ভতসূচক জ্ঞান করিয়া তাহার অফুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা মংপরোনান্তি যন্ত্র-ণার বিষয়। পরমেশ্বর পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত. ভ্রান্তি-শত্ত স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সমুদায়ের বশবর্ত্তী থাকিয়া শাবকগণকে স্থচারুরূপে পরিপালন করে। কিন্তু তিনি যথন মনুয়াদিগকে সেরূপ অভ্রান্তসংস্থার

প্রদান না করিয়া তদপেক্ষা উৎক্ষষ্টতয় বৃদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিল, তথন তাঁহাদের সন্ধানগণের রক্ষণাবেক্ষণার্থে তবিষরক সমুদার বিষ্ণা রীতিমত শিক্ষা করা কর্ত্তর। তাহাদিগের শরীর সুস্থ রাখা অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাঞ্চিত ও গুরুতর কর্ত্তরা আর কি আছে? অতএব, তদর্থে শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিস্থা অধায়ন করিয়া শারীরিক নিরম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রশিক্ষ চিকিৎসকদিগের স্থায় তাঁহাদের ঐ উভর বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ বৃংপর হওয়া আবশ্রুক না হউক, কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যে নিয়মের উপর শারীরিক স্বস্থতা নির্ভর করে, তির্বহের জ্ঞান উপার্জন করা নিতান্ত আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

ছিতীয়তঃ। শিশু সন্তানদিগকে স্থল্যরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অন্ত একটি প্রধান কর্ম। বেরপ শিক্ষিত ও বিনীত করিলে বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সম্পান্ন প্রবল হইয়া উঠে এবং নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সম্পান্ন প্রবল হইয়া উঠে এবং নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সম্পান্ন তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, শিশুগণকে সেইরপ শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তব্য। এই পরম রমণীয় মনোর্থ্য সাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি মনোর্থ্য আছে, কোন্ বৃত্তির কিরূপ শ্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে প্রবল বা হর্মকা করিতে হইলে কি উপান্ন কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় উপস্থিত হইলে কোন্ বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এই সম্পান্ন বিষয় স্থেপালী ক্রমে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিল্লা অধ্যয়ন করা কর্তব্য। দিক্ষশন ব্যতিরেকে অসীম প্রান্ন মহাসমূদ্রে সমূদ্রপাত পরিচালন করা আর মনোবিল্লা ও ধর্মনীতি বিল্লান্ন বৃত্তি প্রান্ত করিবার চেষ্টা পাওয়া উভন্নই স্প্রা।

ততীয়ত:-শিশুগণ সচবাচর যে সকল বস্তু দেখিতে পায়. মাতাকে সর্বাদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞানা করিয়া থাকে। বায় বভিত্তে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চক্র ও মূর্যা উদিত হইতেছে, নক্ষত্ৰ সকল প্ৰকাশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিব্য দৃষ্টি করিয়া ভাহারা জননী, পিতামহী, মাতামহী, প্রভৃতিকে সে স্মুদায়ের কারণ স্তত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাবদির ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তত্তিদিময়ে যে সকল প্রগাত সংস্থার উভিচাদের অন্তঃকরণে আরুত হট্যা রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে শৈশব কালেই অশেষবিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব, চতঃপার্যবন্ধী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপার যে সকল শুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে তাহা স্বপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্তীলোকদিগের পক্ষে অংশ কর্ত্তবা, এবং তদর্থে তাঁহাদিনের পদার্থবিছ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও মদেশীয় সামাজিক বাবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবন বিখ্যাত নেপোলিয়ন কৃতিয়া গিয়াছেন, উত্তর কালে সন্থানের সদস্ৎ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া মাতার উপরে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তবা, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তদ্তির তাঁহাদের গীত বাছাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে সংসারাশ্রম অন্প্রমা স্থবের আম্পাদ হইয়া উঠে। বৌধ হয়, গৃহীর গৃহ এই সমুদায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই,পরমেধ্র স্ত্রীজাতিকে স্নমধ্র স্বর ও স্থকোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অত্তব, তাহাদিগকে এই সমস্ত রমণীয় গুণের উপদেশ দেওয়া কল্যাণ্কর ব্যতিরেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাহাদিগের জ্ঞান্ত গুরুতর বিস্থা অধ্যয়ন করা আবশ্রুক বলিয়া এই সম্পায় স্থ্যকর বিষয়ের অমুশীলনে একেবারে ওদান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে।

স্ত্রীগণ এইরপ স্কচার শিক্ষা লাভ করিলে. ভূমগুলে স্থা ও শোভার পরিদীমা থাকে না। জনসমাজে তাহাদের মান ও মর্যাাদা বৃদ্ধি হয়, সস্তান সকল শৈশবকালে উত্তমরূপে রক্ষিত ও বিনীত হইয়া উত্তর কালে পুণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং বিশুদ্ধ-চরিত্র স্থাশিক্ষিত পুরুনেয়া বিভাবতী গুণবতী অবলা-দিগের সৃহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ পুর্কাক সংসারে স্নির্মাল স্থা-প্রবাহ প্রবল করিতে পারেন।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার ছুল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই ক্লণে শিক্ষা-কার্য্য-সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিশুগণকে বিশ্বা-শিক্ষা দেওয়া যে অতান্ত উপকারী ইহা

সকলেরই এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে, কিন্তু ত'হাদিগকৈ উপদেশাস্থ্যক বাবহার করিতে অভ্যাস করানও যেনিতান্ত আবশুক এ

বিষয়ে অনেকেরই উচিত্যত প্রতাম জ্বো নাই। জ্ঞানা গুলালন
ও জ্ঞানাস্থ্যক কর্ম সাধন অভ্যাস করা উভয়ই শিশুনিগের শিক্ষাকার্যোর অন্তর্ভ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেরপ শিক্ষাপ্রণালী দারা এই উভয় বিষয় স্পাদ্ধ হয়, তাহাই সর্কোৎয়ন্ত ।

শৈশব কাল অবধি কর্ত্বা কর্মোর অনুষ্ঠানে অনুরক্ত না হইলে,
উত্তর কালে তাহাতে অনুযাগী হওয়া স্থকটিন হয়। মন্ত্যু
অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যায়, তাহাতে প্রবৃত্তি ও
পটুতা জ্বো। পাপাস্থান অভ্যাস করিলে, পুনঃ প্নঃ পাণ-

কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, এবং পুণাাত্মগান অভ্যাস করিলে সতত পুণা সাধনে অনুরাগ জন্ম। যদি কোন অন্ধকারময় কারাগার মধোকোন বাক্তিকে ভনাবিধি বিংশতি বংসর বয়ক্রম পর্যান্ত নিয়ত রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তথায় তাহার হস্ত-পদাদি অঞ্চ সমুদায় সঞ্চালনের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাকে তথা হইতে বহিৰ্গত করিয়া জন-সমাজে আনয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, দে অন্ত অন্ত লোকের ন্তায় স্থাপন্ত দেখিতে পায় না, কোন বস্তুর শব্দ শুনিলে, উহা কতদুরে অবস্থিত আছে, তাহা প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এবং পদ দারা স্থির ভাবে গমনাগমন করিতে ও হত দারা শ্রমদাধ্য কার্য্য দম্দায় নির্বাহ ক্রিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ এই যে, শরীর ও ইদ্দিয়, সঞ্চালিত না হইলে, দবল ও কর্মণা হয় না, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ ও অকর্মণা হইয়া পড়ে। বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির মভাবও এইরপ। তাহারাও প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত না इहेल, उन्नज, गार्क्किंज ও कर्याकम इस ना। यनि निकृष्टे প্রবৃত্তি সকল পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্মের শাসন অতিক্রম করিতে থাকে, তাহা হইলে, তাহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাদিগকে চরিতার্থ করা অভ্যাদ পাইয়া সভত অসৎ পথেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাপ ও বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মনুষ্যের পক্ষে দর্বভোভাবে कर्डवा । अञ्चर्धान ना कतिया किवल क्वानाञ्जीलान नियुक्त থাকিলে, শিক্ষা কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কর্মানুষ্ঠান অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ের অনেক বিশেষ আছে। কোন বিদয় অবগত করাকে উপদেশ কহে, আর সেই উপদেশায়বায়ী কার্যা করাকে অগ্রান বলে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি
পরিচালন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অন্রান করা ও তাহা অভ্যাস-গত
করা আহান্তিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। বাায়ামবিষয়ক নিয়ম সম্বদায়
আত করাকে ত্রিষয়ক উপদেশ বলা বার, কিন্তু তাহাকে বাায়ানের
অনুষ্ঠান কহা যায় না। একাদিক্রেমে শত বংসর পর্যান্ত এরূপ
উপদেশ শ্রবণ করিলেও বাারাম শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না।
তাহা শিক্ষা করিতে হইলে. নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হস্ত পদাদি
সঞ্চালন পূর্ব্বক পূনঃ পূনঃ বাারাম করিতে হয়। তাহা হইলেই,
বাায়ামশিক্ষার উন্নতি হইয়া শ্রীর সবল হইতে থাকে।

শিশুগণের শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে যে বিশিষ্টর পু
দৃষ্টি রাধা আবহাক, প্রধান প্রধান বিছালয়ের অধ্যাপকেরা অনেকেই ইহা অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই! কিন্তু "শরীর
সঞ্চালন করিবে", "পরিষ্কৃত পরিচ্ছর পাকিবে" ইত্যাকার
উপনেশ বচন উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপদেশে তাদৃশ
ফল দর্শে না। বালক বালিকাদিগের তদম্রূপ অনুধানে ব্যবহা
করিয়া দিতে হয়়। এই নিমিত্ত ইয়ুরোপের অন্তর্ম্মন্তর্মী অনেক
বিজ্ঞালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন
বিষয়ে বীতিমত ব্যবহা করিয়া দেন।\*

শারীরিক স্বস্থতা লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শরীর স্থ না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজ্বদিনী হইতে পারে না। অতএব এক্ষণকার বিশুক্ত-বৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান পঞ্জিতের।

<sup>\*</sup> সম্প্ৰতি কলিকাভাৱ অধান প্ৰধান বিদ্যালয়েও ব্যাহাম শিক্ষা ব্যৱহা হইয়াছে।

ত্বাপের শরীর স্বস্থ ও সবল করিবার উপার সাধন করা তাঁহার শিক্ষাকার্যের এক প্রধান অঙ্গ বিলয় অবধারণ করিরা। তরিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর বেরূপ ষত্ব
কর্ত্তব্য, তাহা ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিক হইরাছে। বিভালয়েও
ত্বোনে অবস্থিতি, ধৌত-বন্ধ পরিধান, বিভন্ধ-বার্-সেবন
নির্মে শরীর-সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন
করিরা নিরস্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও
করিছা নিরস্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও
করিছা নিরস্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও
করিছা নিরস্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও
করিরা নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিইরূপ দৃষ্টি থাকা দ্রে
থাকুক, তহিবরে যে প্রকার অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা
করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এক্ষণে ভূমগুলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ
স্বযুক্তি সিদ্ধ স্থচাক মত প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারা তাহার
দংবাদও রাথেন না।

বালকদিগকে বস্তু-বিশেষের স্থভাব ও গুণাগুণ অবগত করাকে তত্তবিষয়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বৃদ্ধি পরি-চালন পূর্কক সেই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা, শৃঞ্জাল-বন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অফুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যথন বালক বালিকারা কোন বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তথন যাহাতে আগনারা তাহার আকার, প্রকার, লবুদ্, গুরুদ্ধ, কাঠিল, কোমলতা, ঘনত্ব তারলা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া । দেখিতে পারে, এবং তাহা কোন্ দেশে কি রূপে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে ভাহার কিরূপ গুণ প্রকাশ পায়, এই সমস্ত বিষয় স্বিশেষ অমু সদান ও পর্যালোচনা করিয়া ব্ঝিতে পারে, তাহার বাবহা করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কর। এইরূপ শিক্ষা দান করাই আফুটিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত বিষয় শিক্ষা-মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না। ইহাতে বৃদ্ধির্ত্তি সম্দায় ক্রমশ: উন্নত ও পরিপঞ্চ হইয়া উওর কালে অশেব উপকার সাধন করিতে থাকে।

ধর্মোপদেশ ও ধর্মানুষ্ঠান এই উভয়েও অনেক বিভিন্নতা আছে। প্রমারাধ্য পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ইহা ৰালকদিগকে অবগত করাকে তদিবয়ের অমুঠান বলা যায়। একণে যেরপ শিক্ষা-প্রণালা সচরাচর প্রচলিত, বালকেরা তদত্ব-সারে গ্রন্থবিশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা তাহাদিগের তদ্মুরূপ অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। তাহারা পাঠ-স্থানে যে সমস্ত স্থধাময় বচন শিক্ষা করে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অত-এব, তাহাদের পরম পরিগুদ্ধ পুণাপদবী অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্ম। তাহারা বাল্যকালে যে সমস্ত কদভ্যাস পাশে বন্ধ হয়, যৌবন ও গ্রোটাব-স্থায় যে তাহা পরিপক হইনা উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি সংলোকের নিক্লষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রবল থাকে, এবং সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় স্বীয় বিষয়,প্রাপ্ত হইয়া সতত উত্তেজিত হয়। তাহাদিগকে দমন বাতিরেকে কলাপি বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতে হয় না। ধর্ম প্রবৃত্তির বিষয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহঃ যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, ভাহারা নিজেজ ও চর্বল হইয়া পড়ে, এবং নিরুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণাামুষ্ঠান দারা ধর্ম-প্রবৃত্তিদিগকে বলবতী করা অধর্মরূপ মহারোগের বেমন ঔষধ এমন আর কিছুই নহে। যখন কোন স্থশীল বালক কোন দীন অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির গুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, তথন ভাহার উপচিকীর্ঘা-বুনি চালিত ও চরিভার্থ হয়। যথন কেহ পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের অনস্ব জ্ঞান ও অপার কারুণাম্বরূপের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভক্তি-রসে আর্দ্র হইতে থাকে, তখন তাহার ভক্তিবৃত্তি পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ হয়। যথন কেহ আপনার বা অন্যের অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মের ঐচিত্যানৌচিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করে, তথন তাহার ক্লায়পরতা প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। অতএব, শিশুগণের ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জিত ও উন্নত করিয়া তাহাদিগের সদর-নিকেতন পুণারূপ বিশুদ্ধ দলিলে প্রকালন করিতে হইলে. তাহাদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ পর্ব্বোজ্ঞ-রূপ কর্ত্তব্য কর্মের অফুষ্ঠান স্তত অভ্যাস আবশ্রক।

বালক বালিকাদিগের ধর্মপ্রস্থিত সম্দায়কে বলবতী তেজস্থিনী করা বেমন আবশুক, তাহাদিগের নিরুপ্র প্রবৃত্তির সম্দায়কে
সংযত করিয়া বৃদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রস্থান্তর বশবর্তিনী করাও সেইরূপ
আবশুক। নিরুপ্র প্রবৃত্তি সভাবতই তেজস্মিনী; সর্বাদ্ধ স্থীয়
বিষয় প্রাপ্ত হইলে, উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইয়া উঠে।
ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং
লোভের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভের সঞ্চার হয়। অতএব,
যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ছ্প্রসৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক
বালিকাদিগকে তৎসন্ধিধানে স্থাপিত করা কোনে রূপেই শ্রেম্বর

নহে. এবং বে সকল লোক সে সকল বিষয়ে বিরাগ ও বিদ্বে প্রদর্শন না করিয়া কথা-প্রসঙ্গে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগেরও সহিত সহবাস করিতে দেওয়া বিধের নহে। বেরূপ কথাবার্ত্তার সে সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অপ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা কর্ত্তবা।

যেমন, নির্মাণ জলের সহিত চুর্গন্ধ বস্তু মিশ্রিত হইলে, সে জালাও তুর্গন্ধ হয়, সেইরূপ, তুর্জ্ঞানের সহিত সতত সংস্গ করিলো সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্বানদিগকে অধর্ম্ম-পরায়ণ অশাস্ত বাক্তিদিগের এবং চুর্ব্বিনীত তঃশীল বালক-দিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে, প্রত্যত সর্বাদা সজ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই বিধেয়। যে বালক ইন্দ্রি-পরায়ণ অশাস্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিয়ত অবভিতি করে. আর যে বালক সচ্চরিত্র সাধু মণ্ডলীতে থাকিয়া রীতি নীতি শিক্ষা করে, এ উভয়ের চরিত্র পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে পুণার প পবিত্র সমীরণ সভত সঞ্চরণ করিতেছে. জ্ঞানস্বরূপ স্থ্যমী নদীর স্থল্লিত লুহুরী-শ্রেণী সর্ব্রদা স্মৃতি 🗵 হইতেছে, এবং স্বহর্ণভ সম্বোধ-স্থা অবিরত নিঃস্ত হইত প্রম রমণীয় অনির্বাচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু সন্তানগণকে স্থাপন করাই শ্রেয়:কর। কিন্তু অবনিমণ্ডলে এরূপ রমণীয় স্থান ও এতাদশ স্থাবহ সংস্ত তুর্ভ সম্পত্তি। এই উদ্তর লাভার্থে অপরসাধারণ সকলকে স্থালিকিত ও স্থবিনীত করিবার উপার করা মন্তব্যের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। কত দিনে আমাদিগের এই গুরুতর ধর্মে দৃঢ়তর প্রতীতি জ্বিবে তাহা কে বলিতে পারে ?

-শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিকা করে, সেইরূপ শ্র করে এবং ক্রমে ক্রমে ভাহাদিগের চরিত্র সেইরূপ হইরা ঠে। বিশেষতঃ, গুরুজনদিগের বৈরূপ আচরণ দেখিতে পার, াহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। অত-📆, বালক বালিকা দিগকে স্থশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক ননী ও শিক্ষাগুরুকেও দেইরূপ হইতে হয়। \*যাহারা পাপ্সপঙ্কে তিত হইয়া পরিলুঞ্জিত হইতেছেন, তাঁহাদের কুথা কি কহিব ? জাহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন, কোধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্ত কাহারও কর্ত্তক এত হইবার সম্ভাবনা 📰 ই। ছর্কাক্য-কথনু, অশিষ্ঠাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার করণ, ্রী শুগণকে শারীরিক-দণ্ড-প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি কুরীতিও স্থাশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল ব্যবহার 🚾 তাক্ষ করে তাহাদের কারুণার্সাভিদিক্ত স্থকুমার ভাবের তিরোভাব হইরা ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণুকে কটু বাক্য বলা, প্রচণ্ডরূপ তাড়না ও ভংসনা করা এবং শারী-্রিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্ঠকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নহে। তদারা তাহাদের কেবল কোধাদি রিপুই প্রবল হইতে থাকে। বাঁহার, এমন অভিলাষ থাকে সন্তান সকল শিষ্ঠ, শান্ত, দ্য়ালু, ও স্থায়বান হউক, তাঁহাকেও তাহাদের সমক্ষে স্তত তদত্ত-রূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা মাতাকে সর্বাদা রাগ, দেষ, বিবাদ, কলহ ও অভাভ কুৎদিত কর্ম্মে প্রব্রত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবিভূতি হইতে থাকে। অতএব, তাহাদিগকৈ স্থমধুর মৃত্ বচনে সংযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ রেপ ওয়া উচিত ; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ

বিপুর উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে বিভালয় শান্তি ও সভোষের আলয়য়পে প্রতীয়মান হয়, তাহাই শিশু সন্তানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান। কিন্তু কি হঃথের বিষয়। এমন গৃহও হুর্লভ, এমন বিভালয়ও হুপ্রাগা।



একণে শিক্ষা-প্রণালী ও বিভালয়-সংস্থাপন বিষয়ে কিঞ্জিং না
লিখিয়া শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা-দান
বেমন গুরুতর বিষর, তাহা সম্পন্ন করা তদন্তরপ কঠিন কার্য।
অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিরুষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই অভ্যাপি মহুদ্রের যথোচিত শ্রীর্দ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ের
উচিতমত উন্নতি হইলে, জনসমাজে পাপ, তাপ, রৌগ ও দ্মরিদ্যের বিস্তর লাঘব হয়, তাহার সম্পেহ নাই। এই শুভকর বিষবের রুঙাস্ত লিখিতে হইলে, একথানি স্বতম্ন পুস্তক রচনা ক্রিতে
হয়। এস্থলে বাহলাভয়ে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থল কথামাত্র
লিখিত হইতেছে।

বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। তাহার স্থকোমল নেত্র নিমিবে নিমিবে অশেষ-বিধ অভূত বস্তু দর্শন করে, এবং তাহার স্থকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে শুরু, লঘু, মধুর, কর্কশ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে। তাহার শ্রীর বেমন চন্দ্রকলা-বৃদ্ধির ভার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্তি সকলও সেইরপ দিন দিন বৃদ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অতএব, নিতান্ত শৈশব কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিতপথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিয়ত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তবা। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে,

পরিশেষে বিনীত করা স্থকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদিগের চুই বর্ষ ব্যুঁ:ক্রম প্রান্ত মাতা ভিন্ন অক্ত কাহারও বনীভূত হওয়া সভবে না। **७९काल (करन (बरु**मंद्री कननीर क्षत्र-नन्तन चौत्र नन्तन ७ निमनीशनरक अवनीनाकंष्य विशिक्त । विनीच कतिरच পারেন। তথন তিনিই তাহাদের শিক্ষা-গুরু ও তাঁহার স্থকুমার ক্রোড়ই তাহাদের স্থচাক শিক্ষার স্থান। যাহাতে তাহারা সুস্থ, স্বচ্ছল ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকে, নানাপ্রকার প্রতাক্ষ-গোচর পদার্থ চিনিতে ও সেই সকলের গুণাগুণ জানিতে পারে, কীট পতস্থাদি ইতর জন্তদিগের কেশে।ৎপাদনে ও প্রাণ-সংহার-কর্বে পরাত্মথ হয় এবং ঈর্যাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া অক্সান্ত শিশুগণের সহিত সৌদ্ধত্য করিতে প্রব্রত্ত হয়, প্রথমাবধি তাছাই সাধন করা জননীর অবশ্য কর্ত্তবা গুরুতর কর্ম। অন্ততঃ ছুই বৎসর পর্যান্ত শিশু-সন্তানগণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাকেই অর্শে। তিনি তাহাদের স্বভাব-রক্ষের বীজ যেরপ অস্করিত করিতে পারিবেন,উত্তর কালে তাহা হইতে তদত্ব-রূপ বৃক্ষই উৎপন্ন হইবার সন্তাবন।

সন্তানের বয়:ক্রম ছই বংসর অতীত হইলে, শিশুগণের শিক্ষো-প্রোগী কোন বিছালয়ে তাহাকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা করেন। এতদেশে কুত্রাপি এরপ বিছালর বিছমান নাই, অন্তএর তাহার কিরপ ব্যবস্থা কুরিতে হয়, অনেকেই অবগত নহেনী। এরপ শিশুশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা স্থকঠিন কর্মা। এতাদৃশ অরবয়য় শিশুগণকে শিক্ষা দান করা অতি ছুরহ কার্যা। যাহাতে শিশু-গণ শিক্ষা-স্থানকে জীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্য্যকে আমোদের কায়্য বিলিয়া বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশুক। শিশু-শিক্ষা-লয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রণালীর সবিস্তর বুরান্ত লিখিতে হইলে জত্যস্ক বাহলা ছইয়া পড়ে। অতএব তৰিষয়ের কেবল কৃতিপ্র স্থুল স্থুল নিয়মৰাত্র উল্লেখ করা ধাইতেছে।

- ১.1—পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করা উচিত, এবং বাহাতে ভ্রমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তবা। হ্নিশ্বল-বায়ু-সেবন, শরীর-সঞ্চালন ও অঙ্ক-পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রক্ষালন ও পরিষ্কৃত-করণ, এই সমুদায় বিষয় সাধন করা যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্রক, ইহা শিশুগণের হৃদয়ক্সম করিয়া দেওয়া সর্বতোভাবে বিধের।
- ২।—বাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং সম্দায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিশ্লাগ জন্মে, শিক্ষালয়-সংক্রোন্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তবা। এ নিমিন্ত, তাহাদের জীড়া-ভূমি স্থপরিষ্কৃত ও পরিপাটী করা এবং তাহার প্রান্তভাগ ফুলর স্কর পূর্ণা-তৃক্তে স্থাণাভিত করা শ্রেষস্কর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রকুল থাকিতে পারে, স্থতরাং তাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সম্দায় উত্রেরের ক্রিত ও বিশোধিত হইতে থাকে।
- ।—বেরপ ক্রীড়ায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ সম্লায় সঞ্চালিত হইয়া'
  বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের সেইরপ ক্রাড়ার ব্যবস্থা করিয়া
  দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার-বিশিষ্ট অনার্ত স্থানই তাহাদের
  ক্রীড়ার মুখ্য স্থান।
- ৪।—বয়েবৃদ্ধি হইলে নানাপ্রকার লোকের সহিত যেজপ
  বাবহার করিতে হইবে, বিছালয়েই তাহা অভ্যাস করান কর্ত্রয়।
  অতএব, শিশুশিকালয়ের ছাত্র-সঙ্খ্যা নিতান্ত অল হওয়া বিহিত
  নহে। পঞ্চাশের ন্যুন ও এক শতের অধিক না হইলেই ভাল।

   ৫।—তাহারা প্রস্পর কিরপ ব্যবহার করিবে, শিক্ষকেরা

ভাহা নির্দেশ করিরা দিবেন, এবং যৎকালে তাহারা একত্র মিলিভ হইরা ক্রীড়া ও কণোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমন্ধি-বাাহারে ইতন্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদার দর্শন ও প্রবণ করি-বেন, এবং তাহারা দোষ করিলে এক সময়ে শোধন করিয়া দিবেন ৷

৬।—শিক্ষাগুরু শিশুগণের প্রতি সতত স্নেহ, দরা, বাৎসলা ও প্রদল্লন প্রকাশ করিবেন, এবং শীর মনের সমধিক ক্ষৃতি-ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি সম্পার সতেজ করিয়া রাথিবেন, অথচ তাহারা বাহাতে অবাধা না হয়, এইরপ করিয়া সকল কার্যাশ সম্পাদন করিবেন।

৭।—শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নর্ন্ত করে ইহাতে তাহাদিগের নির্দ্ধাচরণ করা ক্রমশঃ অভাসে পাইয়া যায়। অতএব, প্রায়র পূর্বক এ বিষয়ের প্রতিবিধান করা কর্ত্তবা। জীবজন্তকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগহিত ধর্ম-\*বিরুদ্ধ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাহাদের প্রতীতি জন্মাইয়া, এবং কোন কোন পালিত পশুর প্রতি সত্ত সদয় বাবহার অভাসে করাইয়া, তাহাদের ঐ পাপাদ্ধর সম্লে উন্লুনন করা স্ক্তিভাতবৈ বিধেয়।

৮।—শ্রুকা, ভক্তি, দলা, কমা, আয়, সত্যা, সারল্যা, াংগলা, ওনার্যাভাব এই সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে শিশুগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাগ, দেব, নিগা, প্রতার্ণা,লোভ, মদ, মাংস্থ্যা, খলতা কপটতা, ভীক্তা,নিষ্ঠুরতা, অস্ত্রীলতা এবং অন্তান্ত সর্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যক্রপ দমন করা আবশুক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তরূপ অনুচিত আচরণ করিলে, তাহার শাসন না করিয়া নিস্কৃতি দেওয়া উচিত নতে। অপরাপর সমাধারী বালক ছারা তাহার দোমানোয

বিচার করাইরা, তাহাকে লজ্জিত ও ভিরন্থত করিরা, ভাহাতে
মির্ব্ধ করা কর্ত্তর। শিক্ষাগুলুকে বিচার কর্ত্তী হইরা, ও বালকদিগকে জুরি অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ স্বরূপ করিরা এ বিষয়ের বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা হইলে, লোকী বালক যৎপর্যোনান্তি ঘূণা ও লজ্জা পাইয়া নির্ত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর
বালকগণেরও ভায়পরতার উন্নতি হইয়া অর্ধ্যাচরণে অশ্রদ্ধা
জ্মিতে পারে। তাহা হইলে, ভায়, সত্য ও দয়া শিশুশিক্ষালয়ের
স্কল্পষ্ট লক্ষণ স্বরূপ হইবে, এবং তথায় প্রাম্করপ সমীরণ সত্ত
সঞ্চরণ করিতে থাকিবে।

ন।—ভূতের ভয়, ভাইনের আশক্কা, অমূলক অলক্ষণ ও
অভান্ত অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্ব্বতি ব্যাপ্ত হইয়া
রিচয়াছে। যাহাতে এই সুমস্ত ভ্রমান্ত্র শিশুগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে
বন্ধ মূল না হইতে পারে, উপদেশ দ্বারা এবং কথাপ্রসঙ্গে এ সকল
বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা
আবশ্রক। এই সমন্ত বিষয়ের আশক্ষা অন্তঃকরণে একবার
প্রবিষ্ঠ হইলে, নিঃশেষে নিকাশিত করা স্কুক্টিন হইয়া উঠে।

১০।—শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্দ্ধন ও ধর্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরপ ব্যবস্থা করা বিধেয়, ভাষার কতিপয় উদাহরণমাত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাদিগের বৃদ্ধির্ত্তি পরিচালন-বিষয়েও সমধিক যদ্ধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। চক্ষ্ণ কর্ণাদি ইল্লিয় সকল সর্ব্বাত্তে সভেজ ও কর্মণা হয়। অতএব যদি নানাবিধ মন্তাব-জাত ও শিল্প-জাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখান ও তত্ত্বিষয়ে শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। প্রথমে অক্ষর ও শক্ষ শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্ম্বন্ত্রী প্রকৃত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ

क निका कतान रव अधिक उपकाती, देश धकरण निःम्यान अत-ধারিত হইরাছে। শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষার কোন রূপেই অঞু. त्रक नहर, किंदु तुक, नठा, खब, कन, मन, शूल, शकी পতক, মুনার ধাতমর পাবাণমর ও চিত্রমর প্রতিরূপ ইত্যাদি প্রাক্ত পদার্থ সমুদার দর্শন ও তত্তবিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্র অতিমাত্র আগ্রহ ও সাতিশয় ঔৎস্কা প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, বিস্থালয়ে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সঙ্গীব নির্জীব এবং চুল্ভ সামগ্রী সকলের জড়মর প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রমর প্রতিরূপ সঙ্কলন করিলা রাখা সর্বতোভাবে বিধে। শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে কেবল শক্ষিকার নিয়ক্ত না করিয়া স্থপ্রণালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষরে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা প্রফুল মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং দেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিভার অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ নিতা নিতা নুতঁন বিষয় শিক্ষা করিতে ভাল বাদে, অতএব, স্থ-কৌশলসম্পন্ন সত্নপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতৃ-হল চরিতার্থ করা কর্ত্তবা; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে এক ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। নানাপ্রকার বস্তর গুণ, বছবিধ পশুপক্ষাদির সভাব, দেশ নগরাদির নাম, কিছু কিছু অন্ধ, রেখা-গণিত সংক্রান্ত কেত্র সমুদায়ের আকার, অন্ন অন্ন ধর্মনীতি-বিষয়ক প্রস্তাব, এতাবন্মাত্র শিশুশিক্ষালরে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এরপ শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি শ্বয়ং অশেষবিধ বাস্তবিক বিষয় স্থলাররূপ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তার। অবলীলাকানে অনভিজ্ঞ বালফদিগের হাদয়দ্দম ক্রাইতে পারেন; যিনি শাস্ত, সদয়, ক্রাবান, বৈর্য্যবান, মধুরভাষী, এবং সভত হাঠান্তরের ও প্রসন্তরন ; যিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃণ বং দ্বেহ প্রকাশ ও বয়ভার ভাজন হইতে পারেন, এবং যিনি পার্ক্ত প্রীতির আম্পদ ও শ্রহ্মার ভাজন হইতে পারেন, এবং যিনি পার্ক্ত শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের কন্তঃকরণ আকর্ষণ ও তাহাদের মন্যের্ভি সকল সংপথে সঞ্চালন করিবার স্থান্দর কৌশল অবগত আছেন, তিনিই শিশুশিকালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরুত্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা-কার্য্যে স্থান্দ হর্য্যা যার না। অতএব, তল্বিষর শিক্ষা দিবার নিমিতে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা স্থান সংস্থাপন করা আবশ্রুক। যাহারা তথার শিক্ষকতাকার্য্য শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্রীণ হইবেন, তদ্ভির অন্ত কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্যে শিযুক্ত করা কর্ত্ব্য মাত্রুহ।

শিশুগণ ৬।৭ বর্ষ বরঃক্রম পর্যান্ত শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষিত হইলে, তাহাদিগকে তদপেক্ষার উৎক্লপ্ততর এরূপ কোন বিহালারে নির্কুল করা উচিত, যে তথার ১৪।১৫ বংসর বরঃক্রম পর্যান্ত অবস্থিত হইর। অপেক্ষাক্রত গুরুতর বিষয় সমৃদার অধ্যান করিতে পারে। জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞানশিক্ষার অন্থরাগ উংপন্ন হওরা শিক্ষান্থানের পারিপাটোর উপর বিস্তর নির্কুল করে। অতএব, শিশুশিক্ষাল্যের স্থায় এরূপ বিহালারও প্রশন্ত স্থানে নির্দ্ধাণ করিয়া পরিক্রত পরিক্ষন্ন রাখা বিধের। পাঠগৃহ ও তাহার পার্ম্ববর্তী ভূমিথপ্রের যেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চি রক্তরন ও শিক্ষান্থকৃল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধের। ঐ পার্ম্ববর্তী ভূমিথপ্র স্থান বিধের বৃক্ষ-শ্রেণীতে স্থাণাভিত করা এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষন্তাদি প্রণালী-বন্ধ করিয়া উদ্ধিবিতা শিক্ষার

উপযোগী করিয়া রাখা আবশ্রক। यদি উল্লিখিত প্রমোদকর পথের মধ্যে মধ্যে নিবিছ স্থান ও পরিষ্কৃত আসন প্রেক্সত করিয়া রাখা যার, তাহা হইলে, বালকেরা সমরে সমরে, সেই পথে ভ্রমণ ও উপবেশন পুরংসর অশেষবিধ বোধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া শ্বলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন রমা স্থানে স্থানিপুণ শিক্ষক সন্নিধানে স্থপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, বিষ্যালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বের প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহা পরম স্থুথকর স্থুরমান্তান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। • কিন্তু কেবল স্থথকর কেন। উল্লিখিত প্রকৃষ্ট পদবী সমুদায়কে ছাত্রগণের শিক্ষাসাধন ও চরিত্রশোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা যাইতে পারে । যদি ঐ পথের মধ্যে সক্রেটিদ, বেকন, নিউটন, ক্রাকলিন, পাস্কেল, ওয়াশিংটন, আর্যাভট্ট, ভাস্করাচার্যা, রামমোহন রায় প্রভৃতি জগদ্বিখাত মহাত্মাদিগের বিশেষতঃ যাঁহারা প্রথম বয়সেই জ্ঞানাত্মশীলন ও ধর্মাত্মগ্রান বিষয়ে বিশেষরূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থাপন করা ্যায় এবং মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ-ঘটিত ও স্থনীতিস্চক নীতিসার ও পদার্থবিভাদি বিজ্ঞানশাল্প সম্বন্ধীয় দিদ্ধান্তিত কথা দকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে সতত প্তিত হইয়া নিরস্তর স্মরণারত থাকে, এবং শিক্ষকৈরাও সময়ে সময়ে দেই সমুদারের তাংপর্যা বিবরণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত মহামুভব ত্যক্তি-দিগের সচ্চরিত ও সন্ধিতার বিষয় বর্ণন করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ক্ষম কবিতে পারেন।

অপর সাধারণ সকলের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে নির্দেশ করা গিরাছে, সেই সকল বিষয় বালক- দিগের হৃদয়ব্দম করিয়া দিবার নিমিত্ত দে সমস্ত উপকরণ আবগুক, তাহা সঙ্কলন করিয়া বিছালয়ে স্থাপন করা কর্ত্তরা। পদার্থ-বিছাসংক্রাপ্ত নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত দ্রবীক্ষণ, অন্থবীক্ষণ, তাপমান, বাতনির্থান, দিপদান প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র-সংগ্রহ করিয়া এবং বাষ্পীয় যন্ত্র, বায়্থরত্তী, বারিঘরত্তী, প্রভৃতির প্রতিক্রপ প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশুক। প্রাকৃতিক ইতিরত্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত মন্ত্র্যা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্কাদি জন্ত, নানাদেশীয় নানাবিধ রক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্ঞ, ও অর্ণ, রৌপা, তাদ্র, পারদ লোহ, সীসক, গান্ধক, প্রাটিনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকরজাত বস্তু, সঙ্কলন করিয়া রাখা বিধেয়। মে সমস্ত উদ্ভিজ্ঞ ও জন্ত আহরণ করা অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিক্রপ রাখাও শ্রেম্বর।

বালকেরা অভাব-জাত ও শিল্প-জাত যে মদন্ত স্থাবর বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তাহার স্থানর স্থানর চিত্রময় প্রতিরূপ সংগ্রহ করিরা রাথা আবশ্রুক। নদী, সমুদ্র, পর্বাত, রীণ, ব্লুদ, গুহা, আগ্রেয় গিরি, জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রপ্রবাণ, সমুদ্রোপরিস্থ বরফরাশি, ববফপরিপূর্ণ ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি-বিশিষ্ট স্থান্থ ভূমিথও, গ্রাম, নগর, স্থ্রপ্রদান কীন্তি স্থান, প্রধান প্রধান রাজ কার্যালয়, প্রধান প্রধান বিলোগ্র ইত্যাদি শিল্পোভূত ও অভাবোৎপল্ল যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিরূপ ও নানা দেশের উত্তমোত্তম চিত্রময় ভল্পীও প্রস্তুত করিয়া রাথা বিধেয়। এই সমস্ত পর্বন শোভাকর প্রতিরূপ গৃহের ভিঙ্কিতে চতুর্দিকে স্থান্ধান্তিক করিয়া বাধিলো, রালক বালিকাগণ সেই সম্পার সতত দর্শন করিয়া তন্তৎসংক্রান্ত কত বিষয়ই সর্বাণ শ্রুণ করিছে পারে, এবং সে সক্ল প্রস্তুল প্রান্তিনা করিয়া অহরহং কতাই বা আহ্লাদিত হইতে গারে।

একপ্রকার কাচ নির্মিত হয় আছে, উদ্ধারা দৃষ্টি করিলে, চিদ্রস্থ বস্তু প্রকৃত রম্ভর স্থার প্রতীয়মান হয়। বালকগণকে সেই বস্তু দ্বারা দৃষ্টি করাইলে, ভাষারা জ্ঞানামৃত্রস সংবলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-স্থা-পান করিতে থাকে।

একণে জর্মনি ও আমেরিকা বিভা-প্রচার বিষয়ে সর্বপ্রধান হইরা উঠিয়াছে। রুষক, শিল্লকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সকলেই বিভারপ পীযুব পানে সমর্থহয়, এই উদ্দেশে তহদেশের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্ম্মনির অন্তঃপাতী প্রশিষা দেশের প্রথম শিক্ষাশ্রোগী বিভালয়েও পরমার্থ ও ধর্মনীতি, বেখাগণিত ও পাটাগণিত, পদার্থবিভা ও রুদায়নবিভা, পুরারত, চিত্রবিভা, হতলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্লকার্য্য ও ব্যালাম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইরা থাকে। কোন বিভালয়ের ক্পণিত ব্যক্তি জর্মনি দেশীয় কতকগুলি বিভালয়ের ক শিক্ষা কার্য্য বিষয়ে জক্ত কুষ সাহেরকে এক পত্র লিথিয়াছিলেন, এম্বলে তাহার অন্তর্গত একটি বিষয়ের স্থলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত হওয়া

"তথাকার ছাত্রেরা শিক্ষাগুক্তকে ভয়ের বিষর জ্ঞান করে না,
প্রাত্ত্র, নিত্রস্করণ বােধ করে। তিনি তাহাদিগকে প্রায় প্রতিপক্ষেই একবার করিয়া কোন নিকটবর্তী শিলাগারে লই যান।
তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সমন্ত কার্যা নিরীক্ষণ করিয়া দেখে,
এবং তথাকার যন্ত্র লারা কিরূপে কোন্বস্থ প্রস্তুত ও কোন্কুর্মা
সম্পন্ন হয়, বয়াধাকেরা পর্ম প্রিতোষ প্রকাশ পূর্ক্ব তাহা-

<sup>\*</sup> সে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দিবারাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে,

দিগকে সেই সম্দার সবিশেষ অবগত করেন। যদি তাহারা কাগজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে চীর সম্দার প্রথমে কিরপ থাকে, কি প্রকারে তাহা কর্ত্তন করিয়া থপ্ত থপ্ত করিতে হয়, কোন্ যয় ঘায়া কিরপে তাহার মত মপ্ত প্রস্তুত হয়, কি রূপে কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্দারিত হয়, ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সম্দার ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া ব্রিতে থাকে। অনন্তর বিভালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে সেই শিলাগার ও তৎসম্বনীয় সম্দায় কার্যের র্ভান্ত লিখিতে হয়, এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাও বিবরণ করিতে হয়।

"গ্রীল্লকালে শিক্ষাগুরু স্থীর ছাত্রদিগকৈ সমভিবাাহারে করিয়া ছই, তিন, অথবা চারি সপ্তাহের নিমিন্ত পদব্রজে দেশ অমণ করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌত্হলজনক বিষয় দেখিতে পান, তাহাই, ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহার উভয় পার্ছে ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক অনতিদ্রবর্ত্তী সমস্ত শিল্লাগার, পুরাতন ছর্ম ও দর্শনোপযুক্ত অভান্ত বস্তু দর্শন করান। তাহারা ধাতু, উদ্ভিদ ও পত্রুপ সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করে। তন্দারা তাহাদিগের বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্য সৌন্দর্য প্রতীতি করাও অভ্যাস পাইতে থাকে। যদি হার্ট্য নামক-রদ্ধনি বিশিপ্ত পর্বত্তন্য প্রদেশ পর্যাটন করিতে হয়, তাহা হইলে আকর্মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ধাতুধননের রীতি, পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় যায়ুস্কার ও জল নিঃসরণের যেমন কৌশল নিক্ষপিত আছে, তাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তদনস্তর তথা হইতে ধরাতলে উথিত হইয়া আকর ইইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুক্ষ করণের রীতি

শিক্ষা করে, এবং কি রূপে রৌণ্য বারা মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহ্যাও অবগত হইতে থাকে।

"তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত হইলে পর, হয় ও লোহার কর্ম দৃষ্টি করিতে যায়। সেথানে অশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। অরিস্থান, নানাবিধ ভরা, লোহা ঢালিবার ও ভৌল করিবার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহাদিগকে দর্শন করান ও সম্যক্ রূপে শিক্ষা করান হয়। এইরূপ, শিক্ষাগুরু তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, যে যে স্থানে লবণের কর্ম হইমা থাকে, এবং কাচ, ক্ষার, চীনের বাসন ও তাদুশ অস্তান্ত সামগ্রী, রসায়নবিছা বিধানামুসারে প্রস্তুত হয়, তথায় লইয়া যান। যদি নিকটে ধাতুক্রবা মিশ্রিত কোন প্রস্তুবণ থাকে, তবে সেথানেও তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তনীয় জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদিগের জ্ঞানোম্রতি সাধনের যত স্থবিধা হইতে পারে, কিছুতেই তিনি ক্রাট করেন না।

"এইরূপ পর্যাটন করাতে কেবল তাহাদের মনেরই উন্নতি সাধন হয়, এমত নহে, শরীরও দৃঢ় এবং বন্ধিত হয়। তাহাদিগকে সত্তর লইরা একেবারে অধিক দ্ব গমন করিতে হয় না, স্কৃতরাং শ্রান্তি বোধ হয় না।

"দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিভালের প্রত্যাগমন করিবে পর, ছাত্রদিগকে ভ্রমণের সমুদার বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে যে স্থান ভ্রমণ করা হইরাছে তাহার কিরুপ শ্বভাব,তথায় কি কি দ্রুব্য উৎপন্ন হয়, কি কি আকরীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি কি শিল্প-কর্ম্ম প্রচলিত আছে, এই সমুদায়ের বিবরণ করিতে হয়। তাহায়া এই সমন্ত বিষয় সর্বশেষ বর্ণনা করিলে পর, শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দ্রেন। তাহায়া যে সমন্ত উদ্ভিদ্ ও আকরীয় দ্রুব্য সংগ্রহ করিয়া

আনুে, ভাছা ভাছাদের বিভালয়ের পাঠ শিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইরা থাকে। ঐ সকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেথাগণিত, ধর্ম্ম-বিষয়ক পুঞ্জক ও ফরাশিশ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাছারা জ্যোতিষবিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া নিরস্ত থাকে না, নক্ষত্রগণের ব্যবস্থাও শিক্ষা করে। তাছাদিগকে রেথাগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত আকৃতির বিষয় আলোচনা করিতে হয়, কতকগুলি কার্ঠথণ্ডের সেইরূপ আকৃতি করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হয়। বাহারা আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষায় বিশিষ্টরূপ আত্রহ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহা উপদেশ দেওয়া হয়। বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থে উদ্যানমধ্যে ক্ষতকগুলি কার্ঠময় স্থানিহিত থাকে। শিক্ষকেরা তাহাদিগকে তির্বয়ে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।"

বে দকল বালক বিদ্যা-শিক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এইরূপ বিস্তালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ৮।৯ বংসর বয়ঃ ক্রমের সময় তথায় পাঠারস্ত করে, এবং পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত ইইয় ১৪। ১৫ বংসরের সময়ে তাহা পরিতাগ করিয়া যায়। তন্মধ্যে যাহা-দের বিস্তা বিষয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা তথা ইইতে অন্ত অন্ত উংক্টে বিভালয়ে গ্রমন করিয়া থাকেন।

পাঠা পুস্তক সফলন বিষয়ে ছূল ছূল ছুই একটি কথা মাত্রের প্রদক্ষ করা যাইতেছে। শিকাকার্য্যসংক্রাস্ত অন্তান্ত বিষয়ের ন্তারত এ বিষয়েও অন্যাপি অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালকগণ, যে প্রকার পুস্তক পাঠ করিলে,প্রথমাবধি বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং জাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরমকল্যাণকর নিয়ম-প্রণালীর বিবঁদ্ন ক্লমে ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সঙ্কলিত করা কর্ত্তবা। বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুত্তক প্রস্তৃতীকরণ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি নিয়মে দৃষ্টি রাখা আবশ্রক।

>)—বে প্তক ৰে প্ৰকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তুত হয়, তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহাদিগের বোধ-স্থলভ হওরা আবশুক।

 ২া—বে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিতকারী বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহাই নিবেশিত করা কর্ত্তব্য।

০া—নে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মে আহরকি ও

অধর্মে বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহাই সকলন করা কর্ত্রা। আর

যে বিষয় পাঠ করিলে, লোভ, দেষ, মাৎসর্য্য, যুযুৎসাদির উদ্রেক

ইইবার সম্ভাবনা, তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদায় পুস্তক ইইতে

নিঃশেষে নিকাশিত করা বিধেয়। অনেকানেক ইতিহাস-পুস্তকে
সীজর, আলেগ্জাওর, বোনাপাটি প্রভৃতি যুক্ষোন্মত কুজস্বভাব

নরবৈরীদিগের চরিত্র যেরপ বর্ণিত ইইয়া থাকে, তাহা পাঠ

করিলে, তাহাদিগকে মহামুভাব অসামান্ত মমুন্ত বোধ হয়্ম তাহা
দিগের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তাহাদিগেশ চরিত্রের

অন্তর্করণ করিবার প্রতি উপস্থিত হয়। এরপ বিখ্যাত বীরগণের চরিত্রের যেরপ বর্ণনা করিলে, তাহা পাঠ করিয়া মনোমধ্যে

লোভ, দেয়, যুযুৎসাদি সঞ্চারিত না হয়্ম, বরং সে সকল বিষয়্মে

অপ্রবিত্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে, সেইরপ করা বিধেয়।

৪৷—এই সকল পুস্তকে ধর্মনীতি সংক্রান্ত ও বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বান্তরিক বিশ্বয়ই অধিক নিবেশিত করা উচিত। অকিঞ্জিংকর অবাস্তবিক আখান, একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তবঁয়। শিশুগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকে মনুষ্য, পশু, পক্ষাদি ঘটিত করিত কথা রচনা করিবার রীতি সর্ব্ধ প্রকাবরেই দুঘণীর খালিয়া প্রতীয়সান হইতেছে। ঐ সকল অবথার্থ আখান অব্যয়ন দারা অশেব প্রকার কুসংস্কার বালকগণের চিত্ত্তিত বন্ধন্প হইতে পারে। আর ইহাতে যত পরিশ্রম ও সমন্ত্রার হয়, উৎসম্লায় অকালনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ প্রস্তাব পাঠে নিয়োজিত হইলে, সমধিক উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচনা বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত হ্রচতুইয়মাত্র লিখিত হইল। কোন্ এই কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অভ্যন্ত বাহলা হইয়া পড়ে। ধর্মানীতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে এ বিষয়ের এতাদৃশ বাহলা করা কেনে ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি বিছা-শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব অতিশন্ধ শুক্তকর প্রভাব বলিয়া অনেক হলে বাহলা করিতে হইতেছে। ইতিপূর্বের, বিভালয়ে যে সকল বস্তু সংগৃহীত করিয়া রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও, প্রেলিক পুস্তকসম্লায়ে কিরুপ বিষয় সকল রচিত ও সঙ্কলিত হওয়া উচিত তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। খাহারা পুস্তক রচনা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় বিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের তত্তবিষয়ক উওমাত্রম ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্রবা।

১৪।১৫ বৎসর বরঃক্রম পর্যান্ত বেরূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশ শিক্ষা-লাভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু সে হই বিভালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হই-

বার অনেক অপেকা থাকে। তথার শিক্ষা কার্য্যের কেবল হত্ত-পাত মাত্র হয়। তথায় জ্ঞানভূমি আরোহণৈর সোপান মাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় যে পরমপরিশুদ্ধ শিক্ষাত্রত অবলম্বন ক্রিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিস্থালয়ে তাইা •উদ্যাপন করা कर्छवा। - आमोप्तत वित्रजीवन है निकाकान विनाम विव्यवस्था करा উচিত। বিশেষতঃ ১৫ অবধি ২০।২২ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যান্ত শিক্ষা-লাভবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান হওয়া আবশুক। সৈ সময়ে মহুয়ের বৃদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক হইতে থাকে, এবং তল্পিতি তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রগাচ তত্ত্ব সম্বাধ্যের আলোচনায় অভি-নিবেশ করিতে পারা যায়। মনোরত্তি দকল সে সময়ে যে পথ **অবলম্বন করে, দেই পথেই উত্তরোত্তর দুঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢ়তর** আত্মরক্তি জন্মে। বাস্তবিক সে সময়ে যে বিষয়ে যেক্সপ প্রত্যয় জন্মে,যাদৃশ সংস্থার উৎপন্ন হয় ও বে প্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায় উত্তর কালে প্রায় তদনুরূপ চরিত্র উৎপাদিত হইসা থাকে। অতএব,দে সময়ে মন্তুয়াদিগকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া স্বিভায় শিক্ষিত ও স্থপদ্বীতে প্রবৃত্ত করা স্ক্রিভালে <u>এে</u>য়স্কর।

পূর্বোলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিভালরে বে সমস্ত িভাসংক্রান্ত সুল স্থল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিভালকে তাহা
প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুলা করিয়া অধ্যয়ন করান কর্ত্তবা। এ বিভাল লেরে গণিত, আ্যীক্ষিকী, পদার্থবিভা, জ্যোতিয়াদি যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অন্ধ্য সমুদায় রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। ধর্মা-নীতি এরূপ বিভালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অগ্র-গণ্য। ছাত্রগণের ধর্মান্থূশীলন ও চরিত্রসংশোধন বিষয়ে যথো-চিত যত্ত প্রকাশ না করাএক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ। • একণে জনসমাজের বেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে জপর সাধারণ সকলেরই ২০।২৫ বংসর বরঃক্রম পর্যান্ত পঠদশার থাকা কোন ক্রমেই সন্তাবিত বোধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নিঃশ্ব লোকের সন্তানদিগেরও প্রথমোক্ত হুই বিছাগারে শিক্ষালাক্ত করা সর্বতোভাবে কর্ত্তবা। তৎপরে তাহারা ব্যবসায় শিক্ষায় নিযুক্ত হুইতে পারে।

এ স্থলে অনুনঙ্গাধীন ব্যবদায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত ইইল। ব্যবসায় শিক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্য্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ अञ्चलनीय त्नात्कत देवश्रवनात विषय भर्यात्नाचना कतिया त्वितन, বাবসায় শিক্ষার স্থাবিধা করা অতিমাত্র আবশ্রক বলিয়া প্রতীয়--মান হয়। স্কপ্রণালী-সিন্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবসায়েই স্থানিপুণ হওয়া যায় না। বিহিত বিধানে অনুশীলন না হও-য়াতে, এতদেশে কৃষিকার্য্য ও শিল্প কার্য্য অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ছাত্রেরা বিখালয়ে বিবিধ বিখা উপার্জন পূর্ব্বক আপনাদের বৃদ্ধি পরিমার্জন ও সংশোধন করিয়া অনিব্রচনীয় আনন্ত অত্নতব করে, কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহোপয়োগী কোন ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, তাক্সাদের অনেকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা পাঠ দাঙ্গ করিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বহি-র্গত হইবার সময়ে, জীবিকালাভের সত্নপায়-বিরহে চতুর্দ্দিক শুক্ত দেখিতে পায়। তুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজসংক্রাস্ত কর্ম মিলিলে মিলিতে পারে,কিন্তু অনেককেই জীবিকা-নিদ্ধারণের উপায় না দেথিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা অবধারিত না হওয়াতে পূর্বকার সমুদায় উৎসাহ ভগ্ন হয়, বিছা-মুশীলনে অনভ্যাস পায়, এবং সকল মনোর্থ মনেতেই লীন হইয়া যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে প্রপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-

বিজ্ঞালয় সংস্থাপন করিয়া ষাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তরিমিন্ত তাঁহাদের নিকটে ক্তজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তবা। যাঁহারা তথার শিক্ষা লাভ করিরা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা জীবিঝালাভবিষরে স্বাধীন থাকিয়া সমানে ও সমন্ত্রমে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। এতদেশীয় অভাভ বিভাবান্ ব্যক্তিরা এবিষয়ে তাঁহাদের ভায় সোভাগাশালা নহেন। যদি চিকিৎসা-বিভার, ভায় গৃহ-নির্মাণ, পোত-নির্মাণ, য়য়-নির্মাণ প্রভৃতি নানা-বিধ শিক্ষবিভা শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত তাদৃশ চিস্তিত ও ব্যাকুলিত হইতে হইত না।

ছঃশী দিগের সন্তানগণকে শিক্ষা দান করা যেমন কর্ত্তবা, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওয়া সেইরূপে বিধেয়।
স্থানে স্থানে কৃষি বিভালয় ও শিল্প বিভালয় সংস্থাপন না করিলে
এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সন্তাবনা নাই। এই সমস্ত
হিতকারী বিষয় শিক্ষা করা বিভা শিক্ষার অন্তর্ভু জ্ঞান করা
উচিত। ইয়ুরোপে ও আমেরিকাখণ্ডে এরূপ ভূরি ভূরি বিভালয়
"প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাশিশদেশীয় কোন গ্রন্থকার লিখিয়ছেন,
আমেরিকায় এত শিল্পবিভালয় সংস্কৃপিত আছে, যে, তাহার সন্থা।
করা যায় না। এই স্কুচারু বাবস্থা তত্রস্থ সামান্ত লোকদিগের
শীর্ষরির এক প্রধান কারপ, তাহার সন্দেহ নাই। করিশাভার
মধ্যে যে শিল্পবিভালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তন্থারা এতদ্দেশীয়
লোকের অনেক উপকার দশিবে তাহার সন্দেহ নাই। করিপ
বিভালয় সর্ব্ব স্থানে সংস্থাপন করা কর্ত্র।

গ্রামে প্রামে ক্ষিবিস্থালয় ও শিল্পবিস্থালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্রক। ত্রাতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্তদশা দুরীকৃত হওয়া কোন মতেই সস্তাবিত নহে!

ে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল, অদমুসারে আপন আপন সম্ভানগণকে শিক্ষাদান করা সকলেরই কর্ত্তবা। কিন্ত স্বদেশে উক্ত প্রণালীসম্পন্ন স্কুচারু বিস্থালয় প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, সেরূপ শিক্ষাদান করা কোন মতেই স্থসাধা ইইতে পারে না। অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে স্থপ্রণালীসিম্ব উৎক্ষ বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেবল বিত্যালয় কেন ? নগরে ও গ্রামে গ্রামে পৃস্তকালয় ও পাঠাগার সুংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আবশুক্ষত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাছারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রাপ্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশুক। তাহা হইলে, লোকে তথার গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে। এবং একণে অনুর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সমস্ত সময় নষ্ট করে, তাহাও বহু-পকারিণী পাঠ্জিণাতে বায় হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্তু রাজার যত্ন ও আনুকুল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরমু প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। যদি প্রজাগণের পরম্পর স্থায়বিরুদ্ধ ব্যবহার বারণ করা, এবং তাহাদিগকে রাজ্যের কার্য্যসাধনে সমর্থ করিয়া স্বস্থ, স্থথী ও স্বচ্ছন্দ রাথা রাজার পক্ষে বিধেয় হয়, তবে তাহাদিগের স্থচারুরূপ শিক্ষা সম্পাদনের উপায় ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্র কর্ত্তবা, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ প্রজাগণ বিহিত বিধানে বিষ্ঠা শিক্ষা না করিলে ঐ সমস্ত শুভকর বিষয় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সন্তা-বিত নহে। রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি মাত্র। যে বিষয়ে একের সহিত অন্তের সম্বন্ধ আছে অথবা অনেকে একতা মিলিত হইয়াবে বিষয় সাধন করিতে হয়,রাজা

ACTUAL STREET

ও রাজপুরুষনিগের তত্তৎ বিষয়ের ব্যবস্থা করা সর্বতোভারে বিধেয়।

শারীরিক নিয়ম না জানিলে, শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক কার্যা সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্খন করিলে তদ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিশ<sup>্নী</sup> নী হা হই. বার সম্ভাবনা ; অতএব বাহাতে প্রত্যেক প্রত্যুগ শীরীরিক নিয়ম ব্দবগত ছইতে পারে,তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাঁহা কর্ত্তক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও অনিষ্ঠ প্রবৃত্তি সমুদার সংষ্ঠ করিবার নিমিত্র তাহাদিগকে বীতিমত ধর্মনীতি শিক্ষা নেওয়া ও তদক্ষায়ী অফুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার স্পবিধা করা আবশুক। শিল্পবিভা, রসায়নবিল্পা, লোকঘাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল ক্রী শিক্ষা করিলে উত্তম উত্তম বাবসায় অবশ্যন করিয়া জনসমাতে হু ছংখ-মোচন ও স্থুখ স্বাছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিতা-শিকার উপায় করিয়া না দিলে রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ ্ইতে কোন জমেই মক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের রাজে বর্ধ স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধের, অপরসাধা নকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিংয়ে শিক্ষা-দানের বিধান করাও সেইরূপ কর্ত্বা।

কেহ কেই বলিতে পারেন, যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল সে সম্দায়ই অর্থসাধা, অর্থ-সংগ্রহ ব্যতিরেকে তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সর্বদেশীর রাজপুক্ষবেরা লোভ সংব্রণ কন্ধন, যুর্ৎসা-রূপ অনর্থকারী প্রবৃত্তির দমন কন্ধন ও দ্য়া-

280

রূপ ভূতকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রবলা করুন, এবং প্রজাবর্গ অংশৰ প্ৰকার অনিষ্টকর ও অকিঞিংকর বিষয়ে যত অর্থ বার করেন,তাহা সঞ্চয় করিয়া ঐ সকল প্রম কল্যাণ কর ব্যাপার সম্পা:-দনার্থে প্রদান করুন, তাহা ছইলে অপর সাধারণ সকল লোককে স্তপ্রণালীক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত যত অর্থ আবশ্রক হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না। যথন যে বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ও অমুরাগ থাকে, তখন তাহারা সে বিষয়ে <sup>\*</sup>অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় না। সর্কদেশীয় রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আছতি প্রদান করিয়া নর কণ্ঠ-নিঃস্কৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্ট-কর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাজ্যাতিক গরুল গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্চলি দেন, তাহা সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্বক সৌভাগা দাধন উদ্দেশে বায় হইলে, জনসমাজ কত দিন আর এরপ খ্রীহীন থাকে ? ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকেরা সচরাচর নানা-প্রকার নিপ্রারোজন বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে ? যে সকল ধনশালী বাক্তি নিঃসন্তান তাঁহারা মৃত্যুকালে বিদ্যা<sup>\*</sup> প্রচারার্থে স্বীয় স™িত্ত দান করিয়া গেলে কি পর্যান্ত উপকার না হইতে পারে ? ইহা অপেক্ষায় তাঁহাদের অর্থ সার্থক করিবার উৎক্ষষ্টতার উপায় আর কি আছে ? ইয়ুরোপের ধনাতা লোকদিগের মধ্যে অনেকের মুমুর্ অবস্থায় এই প্রম শুভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক প্রবল হইয়া লোকের স্থুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। এদেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্কারের কথা কি কহিব ? তাঁহারা

সন্তানদিগের অনাবশ্রক বেশভূষা ও অসময়ে উন্নাহ-সংস্কার সমা-ধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা সাধন রূপ অতিমাত্র আবিশুক বিষয়ে বায় করা এক প্রকার অপবায় বলিয়া বিৰেচনা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় লোকে অর্থ ব্যয়ে কাতর নহেন। রাজপুরুষেরাও সে বিষয়ে কুটিত নহেন। যে যে বিষয়ে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও আমুর্ক্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ সকলকে শিক্ষা দান করা আব**শ্র**ক ও নিতান্ত<sup>\*</sup> কর্ত্তব্য: স্কুপ্রধালী-সিদ্ধ শিক্ষালাভ সকল প্রকার স্থপ্যোভাগ্যের মলীভত: এই পবিত্র বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অন্তপ্রকার ব্যয় অপে-ক্ষায় অধিক ফলদায়ক; যত প্রকারে মনুষ্যবর্গের উপকার করা যাইতে পারে, বিশ্বাদান সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী; পুত্র, কন্সা ও প্রজাগণের প্রতি যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম আছে তাহাদের স্মচারু-রূপ শিক্ষা সাধনের উপায় করিয়া দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রধান কুর্ম। এই সমস্ত সুনীতি হৃত তাঁহাদের দৃঢ়তর হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়া বোধ থাকে না। এই সমস্ত শুভকর তত্ত্বে প্রত্যয় ও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তদর্থে অর্থের ও অপ্রতুল থাকে না।

সস্তানগণের ভরণপোষণের উচিত মত উপায় নির্কাশ করিয়া দেওরা জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্ত্তর কর্ম। এ বিষয়ে মাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহার কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্গ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সম্পারের সমধিক তেজম্বিতা ও নিয়মাসুগত চালনাই যে স্থােং-পস্তির মূল, এবং সমস্ত বাস্থ বস্তুই যে সেই স্থােং-পাদনের জুপ্রােগী, ইহা বাস্থু বস্তুর সহিও মানব-প্রকৃতির সম্বা-বিচার- বিষয়ক পৃত্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইরাছে। উহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তবে যে পিতা মাতা স্বীন্ন সন্তানের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন, শারীরিক-নিয়মান্ত্রমান্ত্রী ব্যবস্থা হারা তাহার শরীর স্কন্থ রাথিয়াছেন, তাহাকে যথাবিধানে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন হিতকারী ব্যবসারে শিক্ষিত ও স্থানিপুণ করিয়া দিয়াছেন, এবং সে যাবৎ সেই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ থাকে,তাবৎ তাহাকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের ভরণপোষণার্থে যথেষ্ঠ সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে ইইবে।

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা রীতিমত শিক্ষা না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনার কর্ম। কিন্ধ এদেশীর লোকেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করেন না, এবং ভল্লিমিত্ত ইচ্ছানুরপ ফল লাভেও সমর্থ হন না। তাঁহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও স্থদক্ষ না হইয়া বিষয়কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন, স্কুতরাং ক্বতকার্য্য হইতে নাপারিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া থাকেন: যে ব্যক্তি পোত-পরিচালন কর্ম্মে কিছুমাত্র নিপুণ নহে, সে যদি আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সমস্ত সম্পত্তি এক পোতারটে করিয়া স্বয়ং সেই পোত-চালনার ভার গ্রহণ পূর্বক সমুদ্র-প্রবাহে ছাডিয়া দেয়, অথচ যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষা ও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে ? দেইরূপ, যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ ও কর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া,এবং কোন নির্দ্ধিষ্ট ব্যবসায়ে শিক্ষিত ন। হইয়া, সংসার-সমুদ্রে সম্ভরণ করে, তাহাদিগকে অবাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। অনেকানেক অধম পুরুষ পদলাভের প্রত্যাশায় পথ পর্যাটন ও উপায়ারেষণ করেন বটে, কিন্তু আপনারা কোন পদের উপযুক্ত ও কোন

কর্মে স্থানিকত তাহা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না। করুণা নিধান বিশ্ব বিধানকর্তা আমাদিপ্সকে যে সমস্ত মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাহ্ন বস্তু সমুদায়কে ভাহার সহিত্র বেরূপ সম্বন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাছাতে জ্বনসমানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অন্তরূপ ব্যবসায়ে স্থানিক্ত হইয়া, সংসারবন্ধে পদার্পণ করিলে, কৃতকার্যা হওয়া যায়, তাহার সক্ষেহ নাই। প্রনেশ্বর সৌভাগ্য-সাধনার্থে যে সমস্ত ভুতকর নিরম সংস্থাপন করিরাছেন, ভারা অবগত হইয়া ও তদমুবায়ী উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া তৎসংক্রান্ত কর্মা সম্পায় স্থচাকরপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক্ষণকার অদুরদর্মী লোক-দিগের ভায় অলবস্তাভাবে ক্লেশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্বাবিত নতে। সংসার-রূপ মহাসিত্তর নানা দিকে নানাপ্রকার প্রবল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া মায় বটে, কিন্তু তাহার একটা প্রবাহও নির্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রেম করিয়া চলে নাচ্ যাঁহার যে প্রদেশে গমন করা আৰশ্যক, তিনি দেই দিকের স্রোত অবলম্বন করিয়া চলিলে, উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীৰ্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কি বণিক, কি শিল্পকর কি চিকিৎমক, কি অন্ত উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী মর্য্যাদাপল ব্যক্তি সকলেরই কার্যা জনসমাজে সকল সময়ে আবভাক ভইয়া থাকে। নৈপুণা, আয়পরতা ও সাবধানতা সহকারে সংকর্ম সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওরা বার। এই পর্ম-কল্যাণ-কর প্রকৃষ্ট তত্ত্ব তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্থদয়স্থম করিয়া দেওয়া উচিত এবং ফেরূপ কার্যা-কারু প্রবাহ দ্বারা এই শুভ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া বিধের ৷

্সন্তলেদিশের ভরণ পোষণের উপায় অবধারণ করিয়া দেওয়া

যে পিতা নাতার কর্ত্তব্য, এবিষয়ের বিবরণ করা পেল। একণে अञ्चलकाधीन मात्राधिकातत विषयं कि किः ना निधित, এ असाय অসম্পর্ন থাকে। কিছ ধর্মনীতি-সংক্রাপ্ত পুথকের মধ্যে এ প্রজাবের বিস্তারিত বিবয়ণ করাও সঙ্গত বোধ হয় না ৷ ইহার স্বিস্তর বৃদ্ধান্ত বিধিতে হইলে. এক বানি শ্বতন্ত্র গ্রন্থ হইরা উঠে। অন্ত এৰ, সন্তানের শ্রুতি পিতা শাতার অন্তান্ত কর্ত্তব্য কর্ণের স্থায় ইহাও যে এক কর্ত্তরা কর্মা, এই সাত্র কিথিয়া নিরস্ত হওয়া যাই-ছেতে। যদি প্রলোক যাত্রা কালে সমস্ত সম্পত্তি অবশাই পরি-ত্যাপ করিতে হয়, এবং যদি কোন না কোন ব্যক্তি অবগুই তাহার স্বভাবিকারী হইবে ভাষার সন্দেহ নাই, তবে সেই সম্পত্তি কাহার হত্তে সমর্পণ করিরা যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করা ক ঠিবা। পরবেশর আমাদিগকে যে অভাবসিদ্ধ অপত্যক্ষেত প্রদান করিয়াছেন, তদমুদারে সম্ভানদিগকে দান করিয়া যাওয়া সকলের যুক্তিসির বোধ হর। বিশেষতঃ যে সকল সন্তান সামাগুপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাদের প্রতি এইক্লপ অনুকুল ব্যবহার कता त्य कर्त्वता हेहाटक बात मत्नह नाहे; कावन जनक जननी মাহাদিপকে জীবনপথে অবতার্ণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাধাতি-মারে স্লেখকদে রাখিবার চেষ্টা করা তাহাদের সর্বতোভাবে कर्डवा। यनिष्ठ मकनटक मनान चः अलान कत्राष्ट्र विद्युत् ত্তবাপি স্থলবিশেষে ইতর্বিশেষ করা অবিহিত বোধ হয় না। দম্ভানদিগের নধ্যে যাহারা স্বকার প্রকৃতি দোষে বা শিক্ষা-দোষে মথৰা অন্ত কোন কারণে আপনাদের নির্ম্বতি করিতে না পারে, তাহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বেমন অপর লোকের राया उत्राय-विशेन नीन वाकिनिशरक ममिशक नम्रा कहा कर्छवा. महेक्र**प जनिर्दिश जरूग महानि**राज ভরণপোষণার্থে কোন

প্রকীর স্থিত করিয়া দেওয়া অধিক আবশ্রক। ফলতঃ দায়াদিবিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচল্ত
আছে এবং নানা জাতির বিষয় সংক্রাস্ত ব্যবস্থা ও ব্যবহারের
পরস্পর যাদৃশ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এক্ষনে এ
বিষয়ে সকল দেশে একরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই
সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সমুদায় রীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন
করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্ত্রা।

কোন কোন দেশে কেবল জোষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইরা থাকে, কিন্তু এ ব্যবহার সাধু ব্যবহার নহে। এক প্রকে সর্বাপ্ত দান করিয়া অন্ত সকলকে বঞ্চিত করা কোন মতেই স্থায় নহে। কেই কেহ এই ন্যায় বিরুদ্ধ রীতির অনুকৃল পক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, ঐ সকল দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই পদ ও উপাধি সংক্রোন্ত সন্ত্র্ম ক্লার্থে অধিক বায় আবশ্রুক করে স্কৃত্রাং তাহাকে পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্তু তাহাদের এ যুক্তির মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশ-মর্যাদা অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্ঠকর, ইহা বাল্থ বস্তুর সৃহিত্ নানৰ প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক পুত্রকে স্পত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বংশমর্যাদাই যদি বিহিত্ না হইল, তিরিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার আচার বাবহারও অবৈধ বলিয়া স্বাকার করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

#### নবম অধ্যায়।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বেরপে বাবহার করা কর্ত্তরা 
তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইরাছে। এক্সংগ পিতা মাতার সহিত

মন্তানের কিরুপে বাবহার করা বিধের তাহার বিবরণ করা যাই
তেছে। তিনি তাঁহাদের সন্নিবানে যত উপকার প্রাপ্ত হন,

ততই কুপরিশোধা ধন-পাশে বন্ধ হইতে থাকেন। ঘদিও সে ঋণ

নিঃশেবে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সন্তাবিত নহে, তথাপি

সাধ্যালুসারে চেষ্টা করা সর্বতাভাবে কর্ত্তরা। আমরা যে পর্মারাধা ভক্তিভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং

বাহারা আমাদের লালন পালন ও সর্বপ্রকার কর্যাণ বর্দ্ধনার্থ
প্রাণপণে যত্ন করেন ও বে রূপে ইউক, আমাদের স্থেষ্ড্রনতা

সাধন ক্রিতে পারিলেই পর্ম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি

ভক্তি শ্রমা প্রকাশ করা ও যথাশক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা

কর্ত্তরা ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আমাস আবশ্রক

করেন।

পরনারাধ্য পিতা মহাশন্ধ স্থীন সন্তানদিগকে শিক্ষিত,বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধামত চেষ্টা করেন। তাহারা স্থশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে, তিনি আপনারে ক্রতার্থ বোধ করেন। তাহারা ক্রতী ও স্থী ও ধশস্বী হইলেই, তিনি পরম পরিতোম প্রাপ্ত হন। অন্তের মুথে স্বীয় পুনের স্থাতিবাদ শ্রবণ করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ আহলাদে নৃত। করিতে থাকে। মেহের কি আশ্চর্ঘা মধুরময় ভাব! যাহারা অন্তকে আপন অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান, যশস্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেয় প্রকাশ করে তাহারাও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিলা ও যশঃ অধিক দেখিলে অতান্ত আহলাদিত হয়।

প্রতাক্ষ দেবতা-স্বরূপা স্নেহুন্য়ী জননী প্রাণাপেকা প্রিয়ত্ম সন্তানের শুভদাধনার্থে যাদৃশ যত্ন প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা শ্বরণ হইলে কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভক্তিরদ প্রকটিত, নয়ন-যুগলে অশ্রজল বিগলিত ও দর্ক শ্রীর রোমাঞ্চিত না হয়। মাতা আমাদের জংখের সময় জংখ ভোগ করেন, বিপদের সময় বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সমগ্র রোগীর ভাষ বাবহার করিয়া থাকেন। ছগ্ন পোষ্য শিশু সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয় ইহা কাহার অবিদিত তিনি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন ? স্বকীয় শরীর-নিঃস্তুত স্তম্ম দান দারা তাহার শরীর পোষণ করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অনি ইচনীয় মধুময় ক্ষেত্ত সঞ্চার ছারা তাতার স্কুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন। তিনি সম্ভানের কল্যাণার্থে যথার্থই জীতন সম-র্পণ কবিতে পারেন। আমাদের সর্বাশরীর তাঁহার অসামান্ত কারুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম শ্লেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ অসামান্ত ক্ষেহময় ভাব ও এপ্রকার নিতান্ত স্বার্থণুত্ত প্রগাঢ় প্রীতির দুগ্রাম্ভ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

বাহারা আমাদের এতাদৃশ ভুভাকাজ্জী, তাঁহাদের প্রতি কিন্তুপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কি কথার বলিয়া শেষ করা যার ? যাহার মন সভাবতঃ ধর্ম পথে অনুবাগী, দয়া ও ভক্তিতে পারিপূর্ব, দেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাঁহাদের ত্বংধ দ্বীকরণ ও ক্রথ সংবর্জন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। কায়ননোবাকো তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অক্তিম ভক্তি প্রকাশ পূর্বক সাধানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা করিব। তাঁহাদের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্ত্বব্য কর্ম নিরূপিত আছে, সম্নায়ই ঐ ছই সংক্ষিপ্ত নীতিত্ত্রের অন্তর্ভুত রহিয়াছে।

শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুক্ক কিছুই জানিতে পারে না, অতএব, তাহাদিগকে অন্তভাবে জনক জননীর বশবর্জী থাকিয়া তদীয়
আজ্ঞানুধায়ী কার্যা করিতে হয়। তাঁহারা শিশুসন্তানদিগকে যাহা
কিছু অনুমতি করেন, সম্পায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে
সকলিত। বাঁহারা তাহাদের স্থে স্থা ও তাহাদের হুংশে
হুংবা, তাহারা তাহাদের বত কল্যাণ চিগ্গা করেন, ভূমগুলে
অন্ত ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই প্রমশুভদারক তত্ব শিশুগণের যত হৃদয়ন্দন করিয়া দিতে পারা বার,
ততই মঙ্গল, ততই তাহারা পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা
স্থাপের বিষয় বোধ ক্রিয়া তদনুষায়ী বাবহার করিতে প্রবুত্ত হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পিতা মাতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও মেহ-প্রবৃত্তির অন্নতা ইহার এক প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমন নহে। জনক জননীর প্রবল বৃদ্ধি, প্রাচুর জ্ঞান ও সন্তানের শুভোন্নতি সাধনার্থ একান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রমার উদয়হয় না। কোন ব্যক্তিকে শ্রমাদ বস্তু সম্বাদ বোধ করিকে আদেশ ক্রিক্তে স্ব

ভাহা কোন মতেই ফুম্বাদ বলিয়া প্রতীত করিতে পারে না সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বৃদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রহার সঞ্চার হয় না। শিল্ড-গণের সমকে দদগুণ ও দঘাবহার প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তিরস্কার করিলে বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি, হয়। ঘাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্মণ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদারা তাহার ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর এই মুমস্ত নিরুষ্ট প্রবৃত্তিই উর্ভেজিত হুইয়া উঠে। বিষাক্ত শর-বিদ্ধ করিরা কি কাহারও শরীর স্তুত্ত কর। বাষ্ত্র না ম্লতাহতি প্রদান করিলে প্রদীপ্ত অনল শীতল হয় ৪ নিম্বক্ষ রোপণ করিয়া রস্পরিত অমত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের শ্রদ্ধান্দ ও প্রীতিভান্ধন হইবার আশা করা উভয়ই তুলা, উভয়ই নিতান্ত নিম্বল হয়। তাহাদের প্রেমান্সান ও ভক্তিভান্সন হইতে इरेल जाशानत निक्रे वाभनात छान ७ धर्म अनर्गन कतिए হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সমীপে স্থবিজ্ঞতা ও সদা-চরণ ছারা আপনার এরপ মনোহর স্বভাব প্রকাশ করিতে . পারেন যে, তাহা দেখিলে স্বভাষতই ভক্তি ও প্রীতির উল্লেখ্য এবং যদি তদ্ধরা তাঁহাকে জ্ঞানাপর ও ধর্মপরারণ বলিয়া তাহা-দের হৃৎপ্রত্যর জন্মে, তাহা হইলে, যদিও নিতাম্ত অধম বাল-কেরা তাঁহার সমাক বশতাপন্ন না হয়, কিন্তু উত্তম ও মধাম বালকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্ররা প্রকাশ পূর্বক তাঁহার বশবন্তী হুইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন স্থুণীতল চলন লেপন করিলে শরীর স্থশীতল হয়, সেইরূপ স্থধান্দ্রী ধর্ম-প্রবৃত্তির সংস্পর্ণে ধর্ম-প্রেরির স্থার হয়।

কোন কোন বালকের ধর্মপ্রবৃত্তি এরূপ ছর্মল ও নিত্নষ্ট প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বল-বতী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বশীভূত হয় না বলিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনের আশা একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, দর্ব্ব প্রথম্নে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির এতাদুশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতিমাত্র প্রবলতা হইয়া জররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজস্বিনী নিক্ট প্রবৃত্তি দকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া চুশ্চরিত্ররূপ মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরাপ পীড়ায় পীড়িত বালক- দিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাথিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে লোভের দামগ্রী ও অন্ত অন্ত নিকুষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহা-দিগের ব্যবহারের প্রতি সত্ত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহাদের উপর সর্বাদা অধাক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাথা আবশুক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম প্রবৃত্তি ছর্কল, তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তবা, এবং যাহাতে দেই দকৰ বুদ্তি স্ব স্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এ প্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে স্থদাধ্য নহে, অতএব এই বছকল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে সাধারণ বিভালয়ের ভায়ে এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথার অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুব্ধচরিত হইয়া স্থা স্বচ্ছন্দে কাল্যাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দারাও ঘাহারা

স্থারাম্গত ও ধর্মপথাবলধী না হর, তাহাদের পরিত্রাণ-গ্রাপ্তির আর অষ্ঠ উপায় নাই।

যদি পিতা মাতা সম্ভানের শারীরিক ও গানসিক প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইয়া উচিত ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে, বালকেরা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেক বাধ্য হন্ত তাহার সন্দেহ নাই। ক্রণাম্য প্রণেশ্র শিশুগণের শুভা-ভিপ্রামে তাছাদের কোন কোন বুত্তিকে এভাদুশ তেজমিনী করিয়া দিয়াভেন বে. তাহা চরিতার্থ করিবার নিনিত্ত তাহারা সর্বাদ। অস্থির থাকে। তৎসম্দায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে তাছারা ক্ষম, বিষয় ও বিরক্ত হয়, এবং তত্থারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের অবাধা হইবার স্ত্রপাত হইতে থাকে। তাহারা গমন. ধাৰন, কুৰ্দ্দ কৰিবাৰ নিমিত্ত সভত বাস্ত। শাৰীৰ বিধান বেতা পণ্ডিতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ পরি-চালন করা শিশুপণের পক্ষে বিশেষ আবেগুক। তাহারা শ্রীর সঞালন করিয়া আছলাদিত হইবে এবং আছলাদিত হইয়া বল 🔏 স্বাস্থা লাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে পর্ম পিতা প্রমেশ্বর তাহাদিগকে অঙ্গচালনা বিষয়ে চুর্জ্জের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া-(इन। किन्नु कि आक्रांत्रित विषत्। आत्मक खे कनामनबन्नी প্রবৃত্তির প্রকৃত প্রয়োজন অবগত না থাকাতে, বালকগণকে অঙ্গ চালনা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা করিলে তিরস্বার ও গ্রহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের স্থও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইয়া অসম্ভোষ ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়।

যে কোন ব্যাপার দার। নিরুষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই তাহাদের অবাধ্য হইবার বলবং হেতু হইয়া উঠে। কোন অসাবধান বালক দৈবাং ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে,

অনেকে তাহার সম্বোবসাধনের নিমিত্ত সেই ভূমির উপর পদা-থাত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রাত্তাহ তাহার জিঘাংসা ও আত্মাদর এই কুই নিক্লষ্ট প্রবৃত্তি চরিতা ধ इट्रेश প্রবলা इट्रेश थाकে। यनि मে छल এরপ যুক্তিবিরুদ্ধ বাবহার না করিয়া সেই শিল্পকে ভাষার প্রনের কারণ বিশেষ-রূপে অবগত করান বায়, এবং ভবিদ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হুইতে উপদেশ দেওয়া বায়, তাহা হুইলে অনেক উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বালকের সাবধানতা, শিক্ষা ও সতর্কতা বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, এবং ভবিশ্যতে এরূপ তুর্ঘটনার অনেক নিবারণ হয়। স্পুতরাং ব্লিকে ৈ হয়, করণামর প্রমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে চঃথ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নির্কৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল করিয়া দেয়, স্কুতরাং তাহারা উত্রোভর অবিনীত ও অবাধা হুইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাহারা প্রস্পার সমগ্রদীভূত ধর্মামুকুল মনোরত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া জন্ম প্রহণ করে, এবং পিতা মাতা ভাহাদিগকে উচিত্মত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া, ভাহাদের কোনপ্রকার উপজীবিকা অবধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা কথনই তাঁহাদের নিকট অক্কতজ্ঞ হয় না, এবং জনক জননীর প্রতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা সাধন করিতেও অবহেলা করে না।

সকল অবস্থাতেই পরমারাধা পিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা সন্তানের পক্ষে অবশ্য বিধের তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু স্থল-ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে। শিশুগপ দীনশং বিবেচনার অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ বিচার না করিয়া

পিতা মাতার নিতাত অহগত হইয়া চলাই তাহাদের পক্ষে আবিশ্রক। কিন্তু যথন মহুয়োর বৃদ্ধিবৃত্তি উল্লত ও পরিপক হইয়া कर्द्धताक द्वता विहादत शातनर्गिनी हत्र, ज्थन बात निजास व्यक्तवर ष्प्रक्रतीय व्यातास्थत व्यवशामी इटेगा हुना वित्यम नत्ह। यनि পিতা মাতার কোন মাজা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছু ক স্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সম্ভাবিত স্থথের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা অবশ্র কর্ত্তবা। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের অনু-রোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্যোর অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তবা নহে। পিতা মাতার অন্তমতি পালন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু পরম পিতা প্রমেশ্রের আজ্ঞা প্রতিপালন করা তদপেক্ষায় গুরুতর কর্ত্তবা কর্মা। যদি কাহারও পিতা বা মাতা তাহাকে চৌর্যা, প্রতারণা, মিথাাকগনাদি পাপ কর্ম করিতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহাদের নিকট ক্লতজ্ঞ থাকা, ভাঁহাদের প্রতিভক্তি শ্রমা প্রকাশ করা, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা এবং সাধ্যাত্মসারে স্থুখী ও সম্ভুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়, কিন্তু তাঁহাদের অন্তুরোদে প্রমেশ্র-প্রতিষ্ঠিত প্রম-कलागिकत निष्य ममुनारशत विकन्न कार्या कता त्यायस्त्र विविधी কোন রূপেই উল্লেথ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধুদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে সস্থানকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি অবগু তাহা করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপনাদের অবিবেচনা দোষে তাহাকে অনুর্থক ফুঃসহ ফুঃখ্যাগরে মগ্ন হইতে কছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে অবশুই সে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে এ কথা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। কিছু এতাদৃশ

স্থলে, তাঁহাদের কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করা আবেশ্রক ও কোন্ কোন্ আজ্ঞা লজ্ঞন করা বিধেয় তাহাও নির্দারিত লিখিত হইতে পারে না। তাহা নিরূপণ করা ভাঁহাদের মেহ ও অনুকম্পা এবং তাঁহাদের আজ্ঞাপানন-জনিত কটের পরি-মাণের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। তবে সংশয়স্থলে সাম্বিক-ভাবাপয় ধর্মনীল সন্তান আপনার স্থাৎপত্তি অপেক্ষা পরম পৃজনীয় পিতা মাতার সন্তোধসাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কারমনোবাক্যে পিতা মাতার আজ্ঞান্নবর্ত্তী থাকা এবং
অক্ত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যান্নসারে উহাদের প্রত্যুপকার
করা সঞ্জানদিগের পক্ষে অবশু-কর্ত্তব্য এ বিষয় প্রতিপন্ন হইল।
কাঁহাদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়, তদ্বিময়ের বিবরণ করা
গিয়াছে। তাঁহাদের কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা
এক্ষণে শিথিত হইতেছে।

পরনারাধ্য পিতা মাতা সস্তানের যাদৃশ শুভকারী, ভূমওলে অন্ত কোন ব্যক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্ত লোকের নিকট যত উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও উাহাদের যত্ন সাপেক। তাঁহারা অশেবপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও স্কন্ত না রাখিলে আমরা অন্ত কর্তৃক প্রদন্ত স্থা সন্তোগ করিতে সমর্থ ইইতাম না। তাঁহারা অন্তকলা প্রঃসর আমাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত না করিলে আমরা অন্ত স্মীপে ধন, মান ও যশ উপাজন করিতে সক্ষম ইইতাম না। আমাদিগকে শৈশবকালে রক্ষা করিয়া বালাবেহাতে অবতীর্ণ করিতে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ স্থাকার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সন্ত করিতে ইইয়ছে, এবং স্কুচঞ্চল বাল্য স্থভাবকে অপেকাক্ষত বৈচক্ষণ্য-

সংযুক্ত যৌবন দশায় পরিণত করিতেই বা কত যত্ন কত ব্যুদ্ অত্মীকার করিতে হইরাছে। যাঁহারা আমাদের একান্ত শুভা-কাজ্ঞী ও আমাদের উপকারার্থে ষৎপরোনান্তি ক্লেশ স্বীকার ও স্থল বিশেষে প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে উন্নত, তাঁহারা যদি কদাচিৎ আমাদিগকে নিস্তান্তোজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি-সত্ত্তেও কোন বিষয়ে আমাদিগের স্থুখ শুচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্ত্তব্য নহে। যেমন গুণগ্রাহী হুরসজ্ঞ সংক্রিগণ, হুধাময় পূর্ণচক্রের প্রম রমণীয় অনির্বাচনীয় শোভার বর্ণনা করিতে প্রবুত্ত হইয়া তদীয় কলম্বসমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সেইরূপ পর্ম-ভক্তি-ভাজন জনক জননীর অতুলা স্নেহ ও নিরূপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে উল্লিখিতরূপ কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার দোষ-পর্য্যায় মধ্যে ধর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের অত্যাশ্চর্যা অপত্যক্ষেহ স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে ভক্তি শ্রন্ধা ও কুতজ্ঞতা-রস একেবারে উচ্চসিত ছইরা উঠে। আমরা তাঁহাদের সহিত একত্রই বাস করি, অথবা হেতুবিশেষের বশবর্তী হইরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই অবস্থিতি कति, छौदानित छुःथ निर्वातन धावः स्थ माखाय माधनार्थ मर्ख প্রবন্ধে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরম পূজনীয় জনক জননীর ক্লেশ থাকিতে, আপনারা ত্রথ স্বচ্ছনে নিত্য নিতা অন্ন পান*াছ*ণ করা অপেক্ষার, বিষপান করাই শ্রেয়ঃ। যদি এক সময়ে সম্ভান ও পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আদৌ পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিবর বিবেচন। করা সন্তানের পক্ষে সর্মতোভাবে কর্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহাদের বার্দ্ধক্যকাল সম্ভানের শ্রহা ও যত্ন প্রকাশের প্রধান সময়। সে সময়ে তাঁহা-দের সেবা ভ্রমাবা করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্মগ্রহণ করা

সার্থক হর। জরা-গ্রন্থ হইলে, মনুষ্য স্বভাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, অভ্যন্ন অক্নত-সঙ্কন ক্রটি দেখিলেও তিরস্বার করিতে থাকেন. এবং এরপ অব্যবস্থিত হন, যে পূর্ব্বাহ্নে যে বিষয় তাঁহার অত্যন্ত মনোগত হইয়াছিল, অপরাছে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত নিশ্বয়োজন বলিয়া অগ্রাহ্ম করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার এই ममञ्ज ८ नाव अम्रान दमरन अम्बुक मरन मार्क्जना कता कर्छता। যাঁহার প্রতি ষথার্থ প্রীতি থাকে তাঁহার নিমিত্ত অপরিসীম ক্লেশ ষ্বীকার করিতে পারা যায়। পিতা মাতা যেমন সন্তানকে নিতান্ত ভালবাসেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার কট্ট স্বীকার করেন, ভক্তিবিশিষ্ট শ্রন্ধাবান সংপুত্র সেইরূপ অবিচলিত চিত্তে · অবিষয় বদনে জনক জননীর সর্ব্বপ্রকার তিরস্কার ও কর্কশ ব্যব-হার অঙ্গীকার করিয়া লন। সকলেই যে বৃদ্ধ দশার এইরপে উগ্র-স্বভাৰ হইয়া থাকেন এমত নহে। কেহ কেহ চরম কাল পর্যান্ত প্রকুর মনে প্রেমোৎকুর নয়নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঁহাদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া উঠে, এবং বাঁহাদিগের অমুজ্জন বিবর্ণ লোচন ক্ষেত্র প্রীতি-ভরে উজ্জ্বল না হইরা মধ্যে মধ্যে ক্রোধ ভরে প্রথর হইয়া উঠে, এবং বাঁহাদের মুত্র কণ্ঠন্বর মেহ-রেদে মিগ্ধ না হইরা কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইরা উঠে. তাঁহাদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুদ্ধ মনে অবিষয় বদনে ঐ সমস্ত সহ করিয়া তাঁহাদের সেবা ভশ্রষায় নিয়ত নিরত থাকা বিধেয়। পুণোর পরম পবিত্র স্বরূপ দর্কতিই মনোহর তাহার সন্দেহ নাই. কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। যদি দেখা যায়, কোন পিতৃভক্তিপরায়ণ শ্রদ্ধাভিষিক্ত ধর্মনীল সন্তান স্বকীয় জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শ্যা সন্নিধানে উপবেশন প্রঃসর আলস্থ ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া তাঁহার নিয়ত প্রদীপ্ত বন্ধণাথিশিখার সাধ্যাহ্মসারে শান্তি-সলিল সেচন করিতেছেন, এবং সেই সন্তানের বয়স্তেরা প্রমোদ প্রবাহে অবগাহন করত বে দীর্ঘ কালকে অন্ধ্রতর বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি ঐ প্রমোদ সপ্তোগ তৃক্ত জ্ঞান করিয়া সেই কালকে অবশু পরিশোধা পিতৃ ঋণ পরিশোধরপ উৎক্ষতির পবিত্র বাাপারে অকুল্ল মনে ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতে ইহা অপেক্ষায় স্মৃত্যু বাাপার বৃদ্ধি আর কিছুই নাই।

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি নিক্স্ট প্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ যেমন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ, তাঁহাদের অল্প-বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্রটিও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। পিতা মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রয়ত্ত্ব ও অর্থ বায় স্বীকার করিয়া পুত্রগণকে বিস্থা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনারা বিস্থা-রুদের রুদিক না হউন, তদিধয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখিলে, অতল আনন্দ অফুভব করেন, এবং নিজ পুত্র ক্লত-বিশ্ব হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের বার্দ্ধক্য দশায় ভরণ পোষণ ও স্থা স্বজ্ঞানতা সাধন করিবে এই প্রত্যা-শায় প্রত্যাশাপর হইয়া সেই পুলের শিক্ষা লাভ বিষয়ে অশেষ মতে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরপ ঘটিতে পারে যে, পুত্রেরা বে সমস্ত বিস্থায় পারদর্শী হয়, পিতা মাতারা কম্মিন ফালে তাহার নামও ভনেন নাই, যদি কলাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে নামের শকার্থও অবগত নহেন। জনক জননীর চিত্তভূমি দে অজ্ঞানরূপ ঘন তিনিরে আবৃত থাকে, তাহাজ্ঞান রূপ উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ দারা পুত্রের অস্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া यात्र । जीकारतत अनग्र (य अमल कुमः छात-भारत वह तश्यात्र, পুল বিহারেণ শাণিত অস্ত্র সঞালন ছারা তাহা এক বারেই ছেদন

করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, আঁহাদের যে এরপ প্রাথান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, পিতা মাতার যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অরুভজ্ঞ সন্তান তাঁহাদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহারা তাহাদের বিভালাভের মূলীভূত ও অক্ত অক্ত সকল সম্পদের নিদান সেই বিভা ও সম্পদের অভিনানে তাঁহাদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ জনক আর কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরপ স্থলে অরুভজ্ঞ, অভিমানী, গর্কিত পুত্রের বৃদ্ধিমত্তা অপেক্ষায় সন্তানের শুভামুধ্যায়ী হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। যদি অশিক্ষিত পিতা মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ভক্তি-সহযোগে বিনীত বচনে তাঁহাদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্ত্তব্য; অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন রূপেই শ্রেম্বর নয়।

এই অবিতর্কিত শুভ তত্ত্ব শারণ রাখা উচিত যে, পরমারাধা ভক্তিভাজন জনক জননীর প্রতি যেরপ ভক্তিসংক্ষত সন্থাবহার করা কর্ত্তরা, তাহা সমাক্ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান তাঁহাদের ঋণ-পাশ হইতে মৃক্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহাদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি আমি সাধ্যান্মারে জনক জননীর সম্ভোষ সাধন করিতে যত্ত্ব করিয়াছি এরপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক ভৃপ্তির বিষয়। ইহা হইলে, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন থাকে, এবং পরম কার্দ্ণিক পরমেশ্ব যে অভিপ্রায়ে সন্তানের, সহিত পিতা মাতার এইরপ শুভকর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিরাছেন,

তাহাও সম্পন্ন হয়। যংকালে সম্ভান নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অকম থাকে তথন জনক জননী তাহাকে প্রাণাপেকা প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন এবং জনক জননী যথন পীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া ক্ষমতাহীন ও উপায়-বিহীন হন, তথন প্রদ্ধাভিষিক্ত ভক্তিপরায়ণ সন্তান তাঁহাদের তংকালোচিত সেবা ভশ্রবা ও বক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার কি আশ্চর্যা কৌশল। কি মনোহর ব্যবহার।

## দশম অধ্যায়।

### -0.0-

পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা
সংক্রেপে লিখিত হইরাছে। একণে প্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত
কিরপে আচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার প্রসঙ্গ করা ঘাইতেছে।
তাহাদের পরস্পার প্রণয়সহক্ত সন্থাবহার যে কিরপ রমণীয় তাহা
বর্ণনা করিয়া হৃল্পত করান যায়না। অবনীমগুলে তৎসদৃশ
স্থেকর ব্যাপার অতীব হুল্ভ।

যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা, উচিত হয়, তবে পরম প্রদাশদ পিতা মাতার পরম মেহাম্পদ সস্তানদিগকে প্রীতি করা অবশু কর্ত্তব্য বলিয়া স্মীকার করিতে হইবে।
সন্তানগণের পরম্পর প্রণয়সঞ্চার ও সন্তাবহারসম্পাদন ভনক
জননীর যেমন তৃষ্টিকর, তাহাদের পরম্পর অপ্রণয় ও কলহঘটনা
তাঁহাদের তদ্ধপ অস্থ ও অসপ্তোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা
ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক
জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও সর্ক্তোভাবে
সম্পন্ন হয় না।

যদি অপরের সহিত মিত্রতা করিয়া অভিন্নহ্বদর হওয়া স্থাথের বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত সন্তাব রাথিয়া চলাধে সর্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রমাদ হলে উৎসাহ সহকারে বছ দিন একত্রে ক্ষেপণ করি রাছে, পরে তাহাদের পরস্পর প্রণয়বদ্ধ থাকিয়া সহবাস ও সদালাপ জনিত অনির্কাচনীয় আনন্দ অহতব করা যদি অতীব প্রার্থনীয় হয়, তবে যাহারা এক জননীর গর্ভে জয় প্রহণ করি রাছে, এক মেহময়ী জননীর স্থকুনার ক্রোড়ে আংগ্রু বহার, শয়ন, উপবেশন ও ক্রোপক্ষন করিয়া মনের ম্বে কাল হরণ করিয়া আসিয়াছে, একত্র এক উৎসবেই উৎসব প্রকাশ করিয়া হ স্থ হদয়ানন্দ চতুও বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিশা করিয়া হ স্থ হদয়ানন্দ চতুও বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিশা করিয়া হ স্থ হদয়ানন্দ চতুও বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিশা করিয়া হ স্থ হদয়ানন্দ চতুও বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিশা করিয়াছে, হাদের পরস্পর প্রতিপাশে বদ্ধ থাকিয়া পরমণবিত্রপ্রথমসংবলিত সদ্যবহার করা কতদ্র কর্ত্বা, তাহা বাকো বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের পরস্পর মেহবন্ধনে বন্ধ হওয়া নরজাতির স্থভাব সিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম। ইহাকে নৈস্বর্গিক ধর্ম কহে। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে।

ভাতা ও ভগিনীগণের পরশার প্রীতি ও মেহ প্রকাশ পূর্বক পরশারের হিতার্ফান করা সর্বাধা কর্ত্তরা ও নিতান্ত আবশুক ইলেও যে প্রায় সকল পরিবারই ভাতৃবিরোধ রূপ বিষম শিষে জর্জ্জরীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের নিষয়, দাতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবান কারণ। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির অতিমাত্র প্রবৃত্তাই ইহার মূলীভূত। বর্থন লক্ষ লক্ষ লোক এতাদৃশ বিক্রম স্থতার, যে পরধন লোভে লুক্ক ইইয়া চৌর্যা, প্রতারণা ও দ্সার্ভি অবলম্বন করে, তথন দায়াদদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আক্ষম্য কি ? পরস্পর প্রতিপক্ষীয় উভয় ভাতার স্থভাব এক্স বিক্রম হইলে, তাঁহারা

কুত 'কণ নির্বিরোধ ও কলহশুতা থাকিতে পারেন ? কিছ : क्र: भीन त्नारक विवास विमःवारम ध्ववुख इम्र विनया मन्नमञ्चाव স্থশীল ভাতারাও বে তদ্মরূপ অপবিত্র আচরণে অম্বরক্ত ইইবেন এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যে মহাশয় ব্যক্তিরা উংকষ্ট বৃদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন : ও বাল্যাবধি জ্ঞানামুশীলনে ও ধর্মামুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্র স্থানয় সৌত্রাত্ররূপ অসুণ্য ধন উপার্জন করিয়া স্থে কাল হরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যবহারভূমি ক্ষমা-গুণ প্রদর্শনের প্রধান স্থল। তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই সকলের অপরাধ মার্জনা করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় ভেটি স্বীকার করা কর্ত্তর। দোষাকর স্বার্থপরতাকে মেহ ও বাংসলা সলিলে বিদর্জন দেওয়া আবশ্রক। পরমপবিত্র ভ্রাতৃ-প্রণয়-রূপ পুণ্য-ধামের অধিবাসী হইয়া প্রতারণা ও কণ্টতাকে একেবারে বিশ্বত হওয়াই শ্রেমঃকল্প। কিন্তু সর্বাদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে. অনেক প্রকার বিবাদস্থল উপস্থিত হইতে পারে, অতএব ভ্রাত-গণের চিরকাল একালে থাকিয়া একত্র জীবন যাপন করা অবশ্র কর্ত্তবা বলিয়া কোন ক্রমেই নির্দারণ করা যায় না। এক্ষণে মনুষ্যের যেরপে প্রকৃতি ও জনসমাজের যাদশ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতাত্মবায়িনী উপজীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্ত্রী পুলাদি সমভিব্যাহারে খতন্ত অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ বিপদ অথবা কোন বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ ও দে অপ্রতুল পরিহারার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্র কর্ত্তব্য তাহার দন্দেহ নাই। স্বীয় দহোদরের এতাদৃশ উপকার করা

সদাশন্ত্র, দরাশীল বাকিনিগের অভাব সিদ্ধ গুণ। কিন্তু সম্দাদ আতা ও আতুপালু প্রভৃতির একত্র সংস্কৃষ্ট থাকা যে, এতদেশীর লোকের স্থল্পনক ও নিতাপ্ত আবশ্রুক বলিয়া হাদরক্ষম আছে, তাহাদের এ সংস্কৃষ্ট কাল্যানকর বোধ হয় না। এই প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ স্থলায়ক হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বালা আতৃ-বিরোধ রূপ বিষম বিষ ভারাবিত হইয়া সকল পরিবালনে অজ্বরী-ভূত করে। স্থতরাং তাহাদিগকে কিছু দিন সেই কিন্তুধানলে দম্ম হইয়া অবশেষে পৃথক্ হইতে হয়। এই বিবাদ, বিস বাদ ও কলহ দ্বারা হালর বিদারণ করিয়া পৃথক্ হওয়া অপেক্ষা অগ্রেই অত্তর হওয়া শ্রেমঃ। যে হলে পরম পবিত্র প্রণয়-প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত থাকা উচিত, সে হলে গরল-ময় কলহ-ঘটনা হওয়া অত্তর ক্লেকর। যাহাদের পরম্পর আল্রক্লা ও ত্র প্রকাশ করা কর্ত্রবা, তাহাদের পরম্পর আল্রক্লা ও বিমান্বাতকতা করিয়া পরম্পরের অহিত চেষ্টা করা ছঃসহ যন্ত্রণার বিবয়।

আর উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে, অন্থ অন্য প্রকার অনিষ্ঠিও উৎপদ্ম হইরা থাকে। বদি এক সহোদর সাতিশন্ধ পাপাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তদ্ধারা অন্থ সহাদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কথন কথন গুরুতর বিপদও উপস্থিত ইইতে পারে। এরপ রিপুপরায়ণ নরাধ্যের সহিত সংস্কৃত্ত থাকিয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-স্বভাব পুণ্য-শীল বাজিদিগের পক্ষে কিরপে কর্ত্তরা ও আবশ্রুক বলিয়া নির্দেশ ক্রা যাইতে পারে? তারিয় বহু গোষ্ঠীর মধ্যে এক জন কৃতী উপার্জনক্ষম হইলে, অপরাপর সকলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরোপজ্জীবী হওয়া ও পরকীয় আমুকুলাের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বে অত্যন্ত স্থাও মানির বিষয়, ইহা

অনেকে বিবেচনা করে না। করণামর পরমেশ্বর অসীম অয়ুকুম্পা প্রকাশ পুরঃসর মানববর্গের আক্ষিক আপদ্ বিপদ্
উরারার্থে তাঁহাদিগকে পরম্পর বিবিধ বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন্দ্রটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্তুলীয় অনুপ্রহের উপর নির্ভর
করিয়া চলা কোন মতেই তাঁহার অভিমত নহে। আমাদের
শারীরিক ও মানদিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে,
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা স্থুকীয় য়ত্ন ও পদ্মিশ্রম দারা সংসার
যাত্রা নির্বাহ করি ইহাই তাহাদের অভিপ্রত। ফলেও দৃষ্টি
চইতেছে পরতন্ত্রতা নিতান্ত ক্লেশ্কর, স্বতন্ত্রতাই স্থুদায়ক।

# "দর্ব্বং পরবশং হঃখং দর্ব্বমাত্মবশং **স্থথ**ম্।"

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদারক ও লাঘন-জনক, এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব আমাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইনা গিনাছে। এতদেশীয় সর্ব্ধপ্রকার নীতি নীতিতেই ইহার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এতদেশীয় এক এক বাক্তি ভগিনী, ভাগিনের, পৌল, দৌহিত্রাদি বহু পরিবারের ভারগ্রহণ করিনা যেরপ ভারগ্রন্ত হয়, তাহা কাহার অবিদিত আছে ? পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপর্দ্ধক মত্রে আইরণ না করিনাও, গোজীপালক কোন ব্যক্তির উপর সম্দার ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে; যাহার ব্যক্তে এক মণ লোহের ভার সহু হয় না, তাহার একেবারে দশ মণ ভার বহন করা কিরপে স্থ্যাধা হইতে পারে ? ইহাতে তাহার ও যথেষ্ঠ কঠ, পরিজনবর্গেরও যৎপরোনান্তি ক্লেশ। তাহাকে হুর্বহ ভারাবনত হইনা দারুণ ছ্র্ভাবনায় শরীর জীর্ণ করিতে হয়। অতএব, যে প্রথা প্রবৃশ থাকাতে ঐ সমুদার বিষম

বিষমর ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সর্কতোভাবে স্থালারক ও নিতান্ত্র আবশুক বলিরা নিশ্চর করা কিরপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে পূপরস্ক এ কথা অবশু স্বীকার্যা বটে, যদি সহোদরবর্গে পরম পরি-ভঙ্ক অক্ষত্রিম প্রণর-পালে বন্ধ থাকিরা পরম্পার ক্ষেত্র ও সদ্ভাব প্রকাশ প্রংসর সপরিবারে একারে স্থথে কাল হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে যথেই প্রতিষ্ঠা ভাজন বলিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুদ্যোর ক্রিয়া-রুক্তে এরপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওরা তুঃসাধা। এতাদৃশ পরম প্রাথনীয় স্থথণীয়্ব সঞ্চারিত হইবার অন্ধিক কাল পরেই বিদ্যোবিষ নিঃস্ত হইতে থাকে।

দ্রাতৃগণ বালাবিধি যাবজ্জীবন একত্র সংস্কৃতি থাকিয়া এক গতে অবস্থিতি করুন, অথবা কৃতী ও উপার্জনক্ষম হইয়া স্বতর বাস করুন, তাঁহাদের পরপার স্নেহ ও যত্র করা এবং পরস্পরের হিতাফুর্যানে অন্তর্রক থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইষ্টু সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের স্থ্যুপ্রবাহ সম্ধিক প্রবল হয়।

্ লাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি দেহ, যত্ন ও প্রীতি প্রকাশ করিতে হইলে, তদীর সম্ভানদিগের প্রতিও তদম্রন্ধ অমুক্ল আচরণ করিতে হয়। ঐ সম্ভানদিগেরও পিতৃরা ও পিতৃরা রিপ্রান্ত প্রতি ভক্তি-সহক্ষ্য সদর বাবহার করা কর্ত্তবা স্থাপকর্তির লোক যে নিঃসম্পর্কীয় অপেক্ষায় অধিক, যত্নের, পার, ইহা সকল লোকেরই স্থানতঃ ক্রমক্ষম আছে। যে ব্যক্তি যত নিকটসম্পর্কীয়, তাহাকে তত দেহ-ভাজন ও প্রীতি-পার বলিরা বোধ হয়। তাঁহারা প্রস্বার বিক্লাব্দায় হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা

মুব্যুমাজেরই অতি গর্হিত অনৈদর্গিক বাবহার বলিয়া প্রতীতি মাছে। যাঁহারা এক পরিবারস্থ থাকিয়া একত বাস করেন. চাঁহাদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ ইষ্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। একারণ, তাঁহাদের শাস্ত ও নচ্চত্রিত্র হইয়া পরস্পর সম্ভাব রাখিয়া পরস্পরের স্থুখচিস্তা করা মপেক্ষাক্লত অধিক আবিশ্রক। কিন্তু তাঁহাদিগের ও অপরাপর াগোত্র বন্ধবর্গের পরস্পর কোন বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে য়ে, তাহা নিশ্চয় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। জনসমাজের মবস্থাত্মপারে এ বিষয়ে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে াজ্যের রাজনিয়ম এমত স্থানর ও স্থায়ামুগত এবং রাজকর্মন ারীরা এমত স্থলর রূপে সেই সমস্ত নিয়মানুষায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ চরেন যে, প্রজারা অনায়াদে নির্ভয়ে কালকেপ করিয়া ধন প্রাণ াক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকের পরম্পর অনুকৃলতার চাদশ অপেকা রাখে না। তাছারা নিজ নিজ ক্ষমতানুষায়িনী এক াক উপদ্ধীবিকা অবলম্বন করিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিতে ারে। অধিক দরে অবস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে প্রেহ ও মমতার ৰ্বতা হইয়া আইদে, এবং অনধিক পুৰুষ গত না হইতেই ্যহারা প্রস্পর অপ্রিচিত ও অপ্রিজ্ঞাত থাকিয়া ইতস্তত: বাস র্বিয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের রাজশাসন সেরপ স্থন্দর ও নঃশঙ্কর নহে, তথাকার প্রজারা পরস্পর সাহায্য-সাপেক হইয়া ানেক পুরুষ পর্যান্ত স্লেহ-বন্ধনে বন্ধ থাকে। এতাদশ এক-গাত্রোদ্বব বাক্তি সকল আপনাদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, াবং তাহাদের মধ্যে এক জনের কোন বিপদ ঘটলৈ অপরাপর কলে তাহার নিরাকরণার্থে সাধামত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে

এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওরা বার। কিন্তু আপেকারুত্ব উৎকৃষ্টতর রাজনীতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও করাশিশ্দিগের আচ্বনি ইহার বিপরীত। তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বভন্ত থাকিরা, স্ব স্ব সামগ্যাফুসাবে স্থাসমৃদ্ধি লাভ করিয়া, অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করেন। আত্মবশ হওরা স্থাবের বিষয় বটে, কিন্তু আত্মবশ হইয়া স্বেহ ও বাৎসল্যা বিস্কুলি করা গৃহিত কর্ম।

## धकांमन अशामा।

প্রভু ও ভূতা এ উভয়ের পরস্পর কর্ত্তবাও গৃহধর্মের মধ্যে গণনা করিতে হয়। সর্কনিয়ন্তার অধগুনীয় নিয়মানুসারে একাল পর্যান্ত জনসমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্মুসারে সর্বদেশীয় লোকদিগের প্রধান ও নিক্লষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন, বিভা, ক্লতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর বিশেষই এক্লপ শ্রেণী ভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণী ভেদ হইলে স্থতবাং কাহাকেও বা সেবক, অর্থাৎ ভূতা, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়; কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, উভয়ই পরতন্ত্র, উভয়ই পরস্পর সাহাঘ্য-সাপেক। প্রভূ আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আহ্কুলা করেন, ভৃতা তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভূত্যকে হেয় ও জ্বস্ত জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেলা করাও ভতোর পক্ষে বিধেয় নহে। তাঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, ভদ্বিষয়ে ছই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তবা, পশ্চাৎ ভূত্যের কর্ত্তবা লিখিত হুটুতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সক্ত সদর ব্যবহার করা উচিত,তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এর প ন্যায় বিকল্প ব্যবহার করিলে তাহাদের অহুরাগ বৃদ্ধি ইওঁর। দুর্গ্ন ক্রেক, প্রত্যুত, রোধ ও বিদ্ধেবরই উদ্রেক হইতে থাকে। মাদ্র অপমান ও মুখ হুঃৰ বোধ সকলেরই তুলাক্সপ, এই পরম কল্যান্ত্রিকর ব্যথার্থ তত্ত্ব প্রভূদিগের অন্তঃকরণে সর্বাদা জাগারক রাখা আবিশ্রক।

"হুখছু:বানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পঙ্কে"

ভুতানিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপ ্রত্যাচার করা উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা খেল বাৎসলা ও সৌজন্ত প্রকাশ করা, এবং যথন যে বিষয়ের আদেশ বিতে হয়, ভাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃত্বচনে করাই শ্রেয়কল। তাহারা ষ্দি প্রভুর কার্য্যে অমুরক্ত থাকিয়া উচিত্মত ব্যবহার করে, তাহা হুইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা দর্বতোভাবে তাহাদের শরীর অস্ত্রস্ত অস্বচ্চল হইলে তৎ: প্রতীকারার্থে সম্যক্রপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন ছবিপাকে পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্লেশ নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ স্থমন্ত্রণা প্রদান,করা আবশুক। এতদেশীর অনেক লোক ভৃত্যদিগের প্রতি ধেরূপ কটুক্তিও কর্কশ বাবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গহিত তিহারা অধীনস্থ বালি াগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিয় থাকেন, তাহা এবন করিয়া লজ্জায় অধামুথ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা গুণের বাতিক্রম হয়, ইহা তাঁহার। বিবেচনা করেন না। একারণ এতদেশে যাঁহারা ভদ্ৰ লোক বলিয়া প্ৰসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই স্হিত সহবাসও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্রপ্রকৃতি সুশীল

বাক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম। অভের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিরুষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে, মে অকীয় অভাবকে কলঙ্কিত করা হয় ইহা তাঁহাদের হৃদয়লম নাই।

প্রভুর প্রতি ভূত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার অক্সথাচরণ দারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভূত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর মত্যা-চারে ভূত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভত্যের পক্ষে সর্বাপেকা গহিত কর্ম, ইহা বলা বাহলা। তাহারা স্বামী কর্ত্তক যে কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনো-যোগ পূর্ব্বক স্থচারু রূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে সমাক্ ুপ্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সম্ভোষসাধনার্থ সচেষ্ট থাকা আবশুক। নিতান্ত চাটুকার হওয়া দুষণীয় বটে, কিন্তু স্থায়ামুগত আচরণ দারা প্রভুর সন্তুষ্টি-সম্পাদনার্থে যত্নবান থাকা কদাপি দৃষ্য নহে; প্রত্যুত, সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজের কার্যা জ্ঞান করা, প্রভুর সম্পদে সম্পদ ও বিপদে বিপদ বোধ করা, প্রভুর হঃসময় ঘটিলে সাধ্যামুসারে আফুকুলা করা, এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রকল্প প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভুপরায়ণ পুণাশীল সেবকের ধর্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু-কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মাত্মারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম করা বিহিত সে সময় কর্মান্তরে ক্ষেপণ করা অথবা নির্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা কোন ক্রমে কর্ত্তবা নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইদে,ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরপ ভাষ্বিকৃদ্ধ ব্যবহার অতাস্ত দোষাকর ও মুণাকর। এরপ আচরণ নিতাত স্বার্থপরতার লক্ষণ।

প্রভূর কার্যো যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে, এরূপ ব্যবহার ফরিভেন্ন কোন রূপে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।



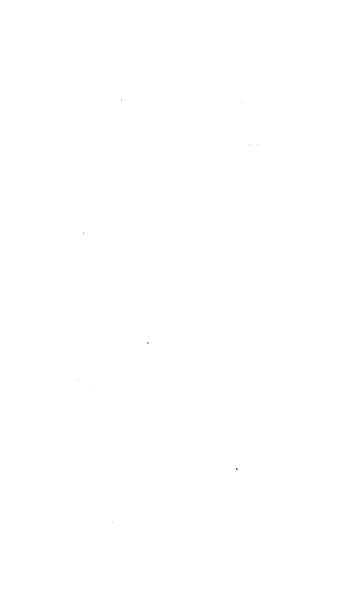

•

.

